ন্ওলীরপ উত্তান প্রস্তুত করিলেন। ইহাঁরা উভয়েই ভার<u>ে</u> বর্ষের প্রাচীন কালের বেদবেদারপ্রতিপাত্ত অভিতার করিবের উপাসনাতে জীবনকে নিয়োল করিয়:ছিলেন। এই এই জন মাধু মহাআয়া ধতা । ইহাদিগকে আক্ষমনাজ চিরদিন অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞার মহিত নম্ধার করিবে। এই তুই জনের সাহাযে। হিলুসনাজ হিলু থাকিয়া যত চর উন্নত, হটতে পাবে উয়ত হইয়াছে। এই তুই জন আপন আপন জনিস্কিত ব্রহ্মকান এবং ব্রহ্মানুরাগ বলে হিত্সমাজকে অনেক হব উহত ও বিজ্ঞ্জ করিবা অবশেষে এত দ্ব উক্ত সংন আন্তৰ কবিবাছিলেন যে, সে স্থানে হিল্মন্ত ভাব কেবল হিলুসমাজ থাকিতে পারিল না। ভালাদিখের লারা সংগ্রন্থ সেই হিলু সমাজ তখন বিভাগ পৃথিবীর দৃটিপথে পড়িল পথিবীর দশ দিক হইতে নানা জাতি আগিয়া তথন ে সংস্কৃত সমাজকে বলিল:—"দার্থপুর হিলুসমাজ, ঈপুরের স্ত্র কত কাল আর ভূমি কেবল আগনাব আভির মধ্যে বদ্ধ হাথিবে 

থানরা কি উত্তরে কেছ নচি ; আমরা কি তোমার স্তারাশির অংশএহণে অধিকারী নহি ৫ চেল, কি কারণে তুমি অপরাপর ভাতিকে ভোমার স্বর্গীয় সম্পতি ্ত করিবে ৽"

<sup>ি</sup>জ্নিবামাত্র সঙ্গীর্ণ প্রাহ্মসমাজের স্বার্থপরতা ভিন্নুসমাজ আপনার নাতি ও সঙ্গীর্ণ**রু** 

হইয়া জ্যাতের প্রতি ঔনামীত প্রকাশ করা যে অনুচিত ত্রাহ্ম-সমাজ তালা বিলক্ষণ কেলে এক্রন্তম করিলেন। তথ্য কানাং করিয়া হিল্মানের দার উক্ত হইল। চীন দেশ হইতে আমেরিকা প্রার প্রিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে স<sub>ব</sub>দর হিন্দুহানে প্রবেশ করিল। সত্রদর জাতি আসিরা হিত্তানের ধর্কে আপন আপন ধর বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উডিতেছিল কেবল হিল্পথ্যের নিশান, সড়াং করিয়া এখন সেই নিশান ভতলে পাডিয়া গেল, হিল্পটোর নিশানের পরিবর্তে এখন গগনে সার্ন্নভৌমিক নববিধানের নিশান ·উড়িল। ত্রাদ্মসমাজের ত্রদ্ধ এত দিন কেবল হিন্দুস্থানের রতা ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের একা হইলেন। যথানে কেবল বেদ বেদাত্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, াণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিভবি সার প্রভৃতি সমুদ্য ধর্ম-শাল আলিল। নববিধানালদারে যেমন বেদ বেদার পবিত্র তেমনি বাইবেল, কোৱাণ ও বৌদ্ধশান্তও পবিত্র। নব-বিধানের ভালে বসিয়া হিতু পাখীদের সঙ্গে স্বষ্টান পাখা, মুসল্মান পাণা, বৌদ্ধ পাণা সকলে একত হইয়া সুরে হারে মিশাইর। ব্রহ্মশাম পান করিতে লাগিল। নববিধানে জাতিতেদ, স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধান রহিল না। নববিধানে সকল জাতি এক মতুষ্যজাতিতে পরিণত হইল। নববিধানে গঙ্গাজলের সহিত টেম্সনদীর জল স্থিলিত হইল। নুববিধানের আমেরিকান্বিত প্রকাণ্ড এণ্ডিস নিরি-

শিশরোপতি হিমালয় চড়িল। নৰবিধানে ৰঙ্গীয় সাগেরের সঙ্গে প্যাসিফিক্ সমুদ এবং আটলান্টিক সমুদ্র এক হইলা গেল। নৰবিধানের অভ্যাদরের পূর্বের এক দিকে একটি পূর্ব্য ছিল, নৰবিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি পূর্ব্য প্রকাশিত হইল।

পূর্কোক্ত তুই মহান্তা বছদেশের হিন্দুসমাজকে এত দুর উওত কবিয়াছেন যে সেই উছতির অবস্থায় নববিধান অনি-বার্ঘা বাক্ষ সমাজ এই ডুই জনের দারা এত দর উচ্চ অবস্থায় আনীত, যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ হইবেই হইবে। পথিবীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঞ্চী ত্রাজসমাজ প্রশাস্ত হইরা বিশ্বব্যাপী হইল। নববিধান পৃথি-বীর সমুদর ধরতে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি भग्नमः ४५। **१२७** जेश्वरतत भन्यन्ति वाशनातः व्यक्षिकातः, दनिशः গ্রহণ করিতে প্রবৃত হইলেন। আদিম অবসাহইতে প্রি-বীতে আজ প্রায় যত ধর্ম প্রবৃত্তিত হইয়াছে, নববিধান সমুদ্ধ হইতে সার তথ্যতন্ত একণ করিতে লাগিলেন পথিবীও নববিধানের নিকট আপনার সমস্ত উংকুইতম সাম্থ্রী সকল আনিয়া উপস্থিত করিল। পুথিবী নববিধানকে বলিলেন, 'হে নববিধান, আমাকে ঈখর যত প্রকার সভ্যরত্ সৌন্দর্য্য, এবং মহত্ত দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার হইল। বেদ বেদান্ত, পুরাণ তর, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সং,দং ধর্মান্ত্র তেমার। তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পার না

িবেদ েলাডের পূর্বেল যাহা ছিল ভাহাও ভোমার। তুমি কেবল লাভ দেশের কিংবা এক যুগের সচ্চরিত্র সাধুদিগকে ভক্তি ভালো কান্ত হইতে পার না, তুমি আদরের সহিত পৃথিবালাভাল সামুদিগকে বরণ কর।"

ে ও নববিধানের প্রাভূর্ভাবে হিন্দুস্থানের চারিদিকের সীমা ভারিয়া গেল। হিলুর সঙ্কীর্ণ ঠাকুরম্বর বিস্তৃত ও প্রশন্ত হবল হিত্র ভাগিরথীর হই পার্য ভারিয়া গেল। সকলত জলময়, নৰবিধানের অকুল সাগেরে সংদূর ডুবিল। নববিধান ইহকাল পরকাল এবং সমস্ত স্থর্গ মৃত্যু আলিঞ্চন করিয়াছেন। পূর্বকার বেদ বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই। এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে সভাই বেদ, মুভরাং সভ্যের অন্ত নাই। পূর্বের দশ অবভার ছিল, এখন অপরাপর ধড়ের সমুদ্য অহতারও ঐ দলে সন্ত্ৰিও হইল। নৰ্বিধানের স্কলই অগীম। ইহাতে কিছুই সঙ্কীৰ্ণ ও সাপ্ৰ,দায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা कान विरम्प काल वक्त नरह। यथन विष वाहेरवन हिन না, তথনও নববিধান ছিল এবং যথন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না যথন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত ভাহাই নববিধান। যাহা সমূদর বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না, ভাগা নববিধান নহে। নববিধান প্রকাণ্ড, ইহা**র বা**ড্ অত্যন্ত দীর্ঘ, ইহার ততু বীরের ভায় বৃহং। কির**ণে ইহা**  সদ্ধীণ বিশ্বে বন্ধ থাকিবে । যেনন ইনি বাত্ত প্রায়ণ করিলেন তংক্ষণাং কৃদ্ধ গাত্রাবরণ ছিড়িয়া গেল। প্রকাশু হতী একবার আক্ষালন করিল, আর চারিদিকের প্রাচীর ভাগিরা গঙ়িল। গাহার বাস গৃহ সমস্ত পৃথিবা, তিনি কিরপে হিন্দুর একটি ছোট বরে অবরুদ্ধ থাকিবেন । প্রকাশু আকাশ কি আর্থ্য মৃষ্টিতে বন্ধ থাকিবে । নববিধানে সমস্ত প্রস্কাশুকে আলিসন করিরাছেন। নববিধানের মন্তক স্বর্গে, হস্ত ভ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাশু বিধান দেশ কালে অপরিচ্ছির। যে দিন হইতে আমরা ইহা বিধাস করিতে আরন্ত করিয়ছি সেই দিন হইতে প্রশান্ততর পথে অগ্রসর হইতেছি।

যে ত্রাহ্মধর্ম কেবল হিলুম্বানের ধর্ম ছিল, সেই ত্রাহ্মধর্ম
এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধর্ম হইল।
নববিধান কেবল হিলুদিগের সদে সৌহার্দ স্থাপন করিয়া
ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সম্পন্ন জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে
আবন্ধ হইয়াছেন। এই নববিধান ঈর্বরকে প্রেমদান করিয়া,
ঈর্বরের সম্পন্ন সহানকে ভালবাসিতে শিধিয়াছেন। নববিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পন্ন পুরাতন বিধানের
ভিন্নতা ও বোগ উভরই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, স্তরাং
ইহার সঙ্গে অভাত্য বিধানের সাল্ভ আছে। ইহা ন্তন
বিধান স্তরাং অপরাপর সম্পন্ন বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন।
একটির পর আর একটি এইরপে বভগুলি বিধান স্টে আবধি

মাজ পৰ্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহার পূৰ্বতা এই বৰ্ত্তমান বিধানে সমাধা হইল।

যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার দের সমস্ত পৃথিবী সম্বদ্ধ আছে। ইনি একটি ক্রন্ত দেশের का नरहन, हेनि विश्वीर्श রाজ्य त्राङ्गा। करत्रक छन हिन्तु াজ। ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি সম্ভপ্ত হইতে ারেন না। জগজননীর ইন্ডা যে ইনি সমস্ত বিশ্বাজা াধিকার করেন। সেই জন্ত দেখ ইহার দক্ষিণ বাহ হুমালয়কে ধরিয়াছে এবং বাম বাহু ইউরোপকে ধরিয়াছে। ্র্বেও পণ্ডিম উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্র ইহাঁর রাজ্যান্তর্গত। কাথায় ব্লিহুলী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ ব্ধান, কোখার মুসলমান বিধান, কোখার শিক বিধান, সমু-য়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন ाहे। हेनि मञ्जूनस **श**श्चित्रधान पूर्व कतिए आंत्रिसाहिन। ्नि हिल्, त्वोक, श्रुहोन, भूमलभान मकल धर्माक शूर्व कविर्वन । হার নিকটে কোন ধর্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্ত া উপেঞ্চিত হইবে না। ইহার নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন ভিনি ভাহা পাইবেন। গাহার যে অভাব ভাহা ইনি পূর্ব চরিবেন।

এই নববিধান পৃথিবীর সম্পন্ন ধর্মের সভ্যমালার সমষ্টি। হৈাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীজুত। এই নববিধানকে শনিতে পেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্মারাজ্য সমস্ক সঙ্গে বে ত্রাহ্মধর্ম কেবল হিল্পানের ধর্ম ছিল, সেই ত্রাহ্মধর্ম
এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধর্ম হইল।
নববিধান কেবল হিল্পিগের সজে সৌহার্ম স্থাপন করিয়া
কান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সম্পর জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবছনে
আবন্ধ ইইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া,
ঈশ্বরের সম্পর সহানকে ভালবাসিতে শিবিয়াছেন। নববিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর পুরাতন বিধানের
ভিন্নতা ও বোগ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, স্তরাং
ইহার সঙ্গে অভাতা বিধানের সাল্ভা আছে। ইহা ন্তন
বিধান স্তরাং অপরাপর সম্পর বিধান হইতে ইহা বিভিন।
একটির পর আর একটি এইরণে বতগুলি বিধান স্টে অবধি

আজ প্ৰ্যন্ত চলিয়া আদিতেছে তাহার পূৰ্ণতা এই বৰ্ত্তমান বিধানে সমাধা হইল।

যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের রাজ। নহেন, ইনি বি জীর্ণ রাজ্যের রাজা। কয়েক জন হিন্দু প্রজ। ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি সম্ভন্ত ইইতে পারেন ন।। জগজননীর ইন্ডা যে ইনি সমস্ত বিধরাজ্য অধিকার করেন। সেই জন্ত দেখ ইহার দক্ষিণ বাহ হিমালয়কে ধরিরাছে এবং বাম বাহ ইউরোপকে ধরিয়াছে। পূর্বে ও প্∱িন উত্তর ও দক্ষিণ সন্দর ইহার রাজ্যান্তর্গত। কোথায় বিহুদী বিধান, কোথার বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোপায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, স্থ-দয়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন नाहै। हेनि मन्तर अधिविधान भूर्ग कतिए आिमशाहिन। ইনি হিন্দু, বৌৰু, শ্বন্ধীন, মুসলমান সকল ধৰ্মকে পূৰ্ণ করিবেন। ইভার নিকটে কোন ধর্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ वा जैलिक्किन हरेरव ना। देशैत निकटि यिनि यारा हारितन তিনি তাহ। পাইবেন। যাহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ কবিবেন।

এই নববিধান পৃথিবীর সমূদ্য ধর্মের সভ্যমালার সমষ্টি। ইহাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে পেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। ব্যৱবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান ন্ববিধানের অন্তর্গত। ইনি বিজ্ঞানবিরোধী নহেন, ইনি বিজ্ঞানের বন্ধ। নববিধান আকাশের বায়, চন্দ্র, পূর্যা, এহ, তারা, এবং পৃথিবীর সাগর, পর্বত, সকলের মঙ্গে ঈখরের নামে সংযুক্ত এবং সকল বস্তুর ভিতরে ইনি সার্কভৌমিক ধর্ম উপল্ঞি করেন। নববিধান আর্ঘাজাতি, য়িত্রদীজাতি, মুসলমানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফ্রকিরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমূদর অঙ্গকে আপুনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশুরের কোন সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের এতি অতুরালী। ইনি ধনী, নিধনি, পণ্ডিত মুর্থ, সাধু অসাধু, অসভ্য স্থসভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক সকল জাতিকে সম্মান করেন। ইনি বালক যুবক, বুদ্ধ, স্থা, সকলকে যথোপার জ আদর ও সন্ত্রম প্রদান করেন। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধর্মবিজ্ঞানের বত গৃঢ় সত্য আছে সমন্ত্র স্বীকার করেন।

নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম। ইংার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান বিঃদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। হে নববিধান, তমি অভান্ত সমস্ত ধর্মবিধানের চাবি, যাই তোমাকে অভাত ধরসিত্কের কুলুপে সংলগ্ন করিলাম তথ্যে যত ধর্রর গুপ্ত ছিল সমুদ্ধ প্রকাশিত হইল। তোমার প্রমাদে অভাতা সমুদ্র ধর্ম্বের তাংপর্য্য বুবিলাম। দ্বিহুদী মুদলমান বন্ধুগণ, ভোমরা এত দিন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলে তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব কেচ ব্ৰিতি পারিল না, আজ নব্ৰিধানের প্রসাদে তোমাদের আদর হইল। বৈক্ষর ধর্ম তোমাকেও জগং ভালরপে জানিত না, সভ্য ও জ্ঞানীরা ভোমাকে অভ্যপ্ত ঘূণা করিত। নব-বিধানের আবি ভাবে ভোমার নিগচ তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং তোমার সন্মান বাছিল। এই নববিধান প্রত্যেক ধর্ম হইতে অনৃত উদ্ধার করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম হইতে স্তার্ম বাহির করিবেন। ইনি স্কল্কে উদ্ধার করিবেন। সকলে ইহার আশ্রয় এহণ করিবে। ইনি সমূদ্য ধর্ম্মের সার লইয়া জগংকে প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্জুত্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাত্রে পরিণত <del>করিবেন। ইনি পৃথিবীর স</del>তুদয় মহাপুরুষ এবং ভক্ত ধোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া वमाई (वन।

সকলেই নববিধানের সৌন্দর্যো বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক দিন প্রণাম করিবে। আমাদের বন্ধু নববিধান, ভূমি এত দিন ছিলে কোথায় ? তোমা বিহনে দিলু, বৌদ্ধ, ইষ্টান, মুসন্মান, স্কলেই প্রপ্রের সঙ্গে বিবাদ করিত এবং সকলেই লাগুবিরোধনিবন্ধন হুংগে করে মান ছিল। তুনি এত কাল কেন আনানের মধ্যে আসিয়া বিবাদভার করিলেন । বুন বিবাদ, আগে গদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সাজি স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইন্ডার আসিতে পারিতে না। ভগবান তোমাকে ব্যাস্থ্যের পাঠাইলেন। যাহা হুউক, তোমার আগমনে পুথিবার আশা ও আনন্দ হুইল। তোমার প্রভাবে পুথিবার চারিদিক হুইতে দলেদলে লোক আসিয়া প্রপ্রের হুত ধারণ করিতে লাগিলেন। জর নববিধানের জর, জর নববিধানের জর !!

## পৃথিবীর মহাজনগণ।

রবিবার ২৬শে পৌষ, ১৮০২ শক; ৯ই জানুয়ারি ১৮৮১।

উৎসব নিকটবভী। এ সমরে কণ্চিত্রা আমাদিপের পক্ষে কটবা। সময়েটিত কাব্য ক্ষে অনেচনা। সময়েত নেগর বিশ্বনার কিটা করি। সেই গুই জনের নিকট ক্ষিত্র সেই গুই জনকে কৃতজ্ঞা উপহার দিব, আর কাহাকেও কৃতজ্ঞা দিব না।" তাহারা কেবল গুই জন উপকারী ব্যুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবে, তাহারা রাজসমগজের সংস্থাপক ও রাজসমাজের পুছিসাধক মহোদ্য ধ্রের নিকট কৃতজ্ঞাভাবে প্রবত্ত হইবে। সামান্য রাজ বলেন "এই তুই জনের নিকট আমি ও দেশ

ভিপদ্ভ, গুভাগং ইছাদের ঋণ পরিশোধ করিছে হইব।"
উজ্প্রেণীর তাজা বলিলেন, "না, আমি কেবল এই জুই জনের
নিকট ঋণী নহি, যদি এই মপ্তাহে আমার ও রাজ্যমান্তের
ঋণ প্রনা করা উচিত হয়, ভাহা হইলে আনক মহাজনের
নিকট আমি ও আমার দেশ ঋণী।" জুই জন কেন, শভাধিক
কাজির কাছে আমরা ঋণী। সমস্ত হিমাব প্রয়ালোচন্দা করা
হউজ, কোন মহাজনের নিকট কত ঋণ করিয়াছি ভাষা দেখা
কাইন, এমন কত মহাজন আছেন বাহার। এদ প্রয়ার পানি
নাই। উংস্বের আপে সমুদ্র মহাজনধিপের হিমাব পরিহাব করিয়ালই।

মর্কপ্রথমে ানি আমাদের স্কলকে জাবন বান করিয়া-ছেন দেই ব্যান্ডপতির নিকটে আমরা স্কলেই ক্ষান ভার পর সারু মাংসাদেগের নিকটে আমরা স্কলেই ক্ষান ভার পর সারু মাংসাদেগের নিকটে আমরা স্কান স্পান কার জার দ্ব হই তে যত সারু দেশে দেশে, নুগে যুগে, অবভাগ হই না জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, ভাগাদিগের প্রত্যেকর নিকটে রাজ্মমাজ ক্ষান আপাততঃ দেখিতে গেলে এক দেশের মহানতি স্ক্রেটসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নাই। এক দিগের সঙ্গে আছে। মহামতি স্ক্রেটস এথেন নগরের বুলকদিগের স্ক্রেট হাছেন আছে। মহামতি স্ক্রেটস এথেন নগরের বুলকদিগের স্ক্রেটন তিনি আছি মনোবিজ্ঞানিহ ছিলেন। ভারতের ইইতে বহু দূরে ভাহতের বাস্থান। বুদ্ধ স্ক্রেটিয়, ভূমি ক্ষান ভারতেরহর্ষ এম্ নাই, ভূমি ভারতেরহর্ষ

দেশও নাই, তথাপি ভারতবাসী কেন তেমার কাছে এনী হইল 

ত্বি তেমার নিকটে কিরপে ভারত মনোবিজান শিবিল 

ত্বি সক্রেটিশ, তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতে মনো-বিজ্ঞানের গুরু হইরাছ। ভোমার নিকটে ভারত মনো-বিজ্ঞানের জন্য এনী।

বিজ্লীদিপের প্রধান নেতঃ মুসা, তুমি বরুরেছ বিজ্লীদিপের ভাতিভাজন নেতা ছিলে, তুমি কিরপে হিন্তানের প্রকা ভাতির আম্পদ হইলে । হিন্তানে বড় বড় আর্থা সাধু আছেন, গাংবার ভোমাকে বিজাতীয় মেছে মনে করেন, এবং ভোমার নাম উঠারণ করিতে হণা করেন, তথাপিকিরপে তুমি নব বধানাশিত ভারতবাসীদিপের এজাম্পদ হইলে । নববিধান আগ্যানের পূর্বে তুমি কেবল ফ্লাভির নিকট গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ধের আগ্র ও প্রার প্রে হইলে।

মহর্ষি ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ, অনেক জাতিকে তুমি পর্টোর শোভা দেখাইয়াছ, তুমি অনেকের উপকার করিয়াছ। স্থ্য ভোমার রাজ্য অস্থমিত হয় ন:। ইউরোপ, আমেরিকা সর্কাত্র ভোমার রাজ্য, কিন্তু আ্যায়জাতি কেন ভোমাকে এহণ করিবে ৷ ভারতসন্থান কেন বিশেষ এদ্ধার সহিত ভোমার নাম সাধন করিবে। হিন্দুখানের রাজ। তুমি নও। অনান্য দেশের রাজা হইয়াছ বলিয়াকি তুমি এই দেশের রাজা হইবে আশা কর, সুরাশা ভোমার। উপ- বীতবারী ব্রাহ্মণ, আর্য্য হিল্পাদ কি ভোমার পদর্লি হাইবে ? তুমি বিজ্ঞাতীর বিদেশী সাধু, তোমাকে কিরপে হিল্পা গ্রহণ করিবে ? সামান্য ব্রাহ্মেরাও বলিতেছে ভাহারা ভোমার কাছে ঋণী নহে। ব্রাহ্মেরা যে উংসব করিবে তাহাতে কি ভাহারা ভোমার নাম করিবে, ভোমাকে আদর করিবে ? কোন ব্রাহ্ম সরলান্তরে কৃতক্ত হৃদরে বলিতে পাবেন, "আমি এই এই সত্য ঈশার নিকট শিধিরাছি, কুড়ি হাজার টাকা ঈশার নিকট ঋণ করিয়াছি।"

চিত্তাংশীন অকতজ রাদ্ধের। বলিতেছে, "বিজাতীয় মহাজনের। আমাদের নিকট এক বড়া কড়িও পাইবে না।"
কিন্তু প্রত্যেক সরল রাদ্ধে উংসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্কে
সম্পর বিদেশীর মহাজনদিগের চরণে কুড়র হৃদরে প্রণাম
করিতেছেন। বিদেশীর মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বরে
আসিয়া দেখি সম্পর হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে
দাওরা দাবি করিতেছেন। ঘোগপরায়ণ যাক্তবন্ধ্যা, বিফ্ডুক্ত
নারদ, প্রজাবংসল রাম, সভ্যানিষ্ঠ বৃধিষ্ঠির এবং ভারতের
অক্তান্ত সম্পর মাধু ও মহাজ্মগণ আমাদিগের প্রতিজনের
নিকটে আমরা ঝণী। কুড্বিন্ত দাহিক বৃধা সম্বর্কে বলিতে
পাবে "আমি বেদ প্রাণের বুসংস্কার ভ্রম ইইডে মুক্ত
হইয়াছি। আমি কিরপে মন্ত তর্ত্ত, রাম সীডা গার্গী মৈত্রেয়ী
প্রভৃতিকে মানিব গুলা অক্রারী বুবা বলিতে পারে "বেস্ক্স

আমি বিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট ঝণী নহি, তেমনি দেশীয় কোন মহাজনের নিকটেও আমি ঝণী নহি।" অহন্ধারী ব্রাক্ত বলিতে পারে, "আমি প্রাচীন কোন মহায়র নিকট ধ্যান শিক্ষা করি নাই, আমি নতন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান নিজস্ব, হতরাং এই বিষরে আমি প্রাচীন যোগী ঝবির গুরুত্ব কেন শীকার করিব ৪

আর এক প্রকাণ্ড ধর্মবীর বুদ্দেব ভারতবর্গে বসিয়।
আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কি কিছু প্রণ গ্রহণ করিয়াছ ? ব্রাহ্ম হাসিয়া বলিলেন "আমি কি বুদ্ধের ক্যায় নির্দ্ধাণ সাধন করি ? বুদ্ধের নিকটে কিরপে আমি প্রণী হইলাম ?" শাক্যসিংহের শেষ জীবন কি হইল ? তিরত দেশে, চীন দেশে, লগাখীপে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল; কিন্তু হিলুন্থানে তাহার নাম লোপ হইল। হিলুন্থানে শাক্য সিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিলুন্থানের অন্ত্রির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাকোর নিকটে ব্রাদ্ধেরা অশেষ প্রণে প্রণী।

আরও নিকটে আসির। জিজাসা করিলাম, ওহে নবগ্রীপের গৌরাস, ওহে ভঞ্জির অবতার চৈতন্ত, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ধন দিরাছণ জানগান্ধিত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রাহ্মের ভক্তি সভাতার ভঞ্জি, ব্রাহ্মের ভক্তি বৈশ্বদিগের অন্নভক্তি নহে। সভা ব্রাহ্ম জিজাবা করেন, বান্ধেরা কি বৈশ্ব-দিগের ভারে দশাপ্রাপ্ত হয় ও ব্রাহ্মেরা কি প্রেয়ান্নত হইর। অচেতন হয় १ জানী হুসভা ব্রান্ধেরা কেন আঠিচতছকে মানিবে १ চৈতভ আপনার প্রী সন্তান প্রভৃতি ছাড়িরা সন্তাসী ইইয়া চলিয়া গেলেন, ব্রান্ধেরা সংসার ত্যাগ করা অধর্ম মনে করেন, স্তরাং ব্রান্ধেরা চৈতভাকে কিরপে ভক্তি দিবেন। হে অহন্ধারী অন্তভ্জ ব্রাহ্ম, কি স্বজাতীয় কোন মহাজনের নিকটে তুমি ঝণ গ্রহণ কর নাই এই ভাবিয়া নিশ্চিত্ত মনে তুমি ব্রন্ধোংসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছ; কিন্তু দাঁড়াও, গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, যথাওই তুমি অঝণী কিনা। ভ্যানক ঋণের ভার কমাইবার জন্ত তোমার মনে অন্তভ্জতা এবং নীচ ভাবকে স্থান দিও না। অনত্ত ঝণে তুমি ঋণী, স্বাই প্রত্যেক ক্ষাবির নিকটে তুমি ঋণী।

স্টির দিনে যে সতা স্থা উদিত হইল, যে প্রেমচল
আকাশে উদিত হইল, তাহার সত্ত্বে তোমার সম্পর্ক।
প্রত্যেক দেশের কি জাতীয় কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে
তুমি সভাকণে গুলী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ
ক্রমে প্রণাম করিবে। নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির
সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। স্কুশা, মুসা, মহম্মদ,
চৈতত্ত সকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অভাতা ধ্রাবলখীরা
কেবল আপন আপন ধর্মান্ত্র ও সাধুদিগকে সমাদর করে।
গ্রীস্তান কেবল গ্রীষ্ট এবং বাইবেল, মুসলমান কেবল মহম্মদ
ও কোরণে, শিব কেবল নানক ও প্রত্কে আদর করে, কিছ

নববিধানের লোকের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশান্ত্র আদৃত। নববিধানের লোকের ঝণ অনেক। এই ঝণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কত দ্র গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে গারে না। এই নদী কেবল অম্বন্ধেশ অর্থাং ভারতবর্ষে বদ্ধ নহে। ইহা কেবল ভারতের বেদ, বেদান্ত্র, পুরাণ, তন্ত্র এবং বৌদ্ধর্মের ঝণে ঝণী নহে; কিন্তু এই ঝণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সম্দন্ত্র ভূমি হইতে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সম্দন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্মিক সাধু-দিগের ঝণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভ্রানক ঝণভার হইতে মৃক্ত হই। যে ব্রাদ্ধ দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহার ও নিকটে ঝণী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন।

হে ভাত অচতজ্ঞ রাহ্ম, তুমি কি একবার বিচার করিয়া দেখিলে না যে তোমার ধর্মজীবনের প্রভ্যেক রক্তবিশূর মধ্যে পৃথিবার সাধু মহাজনদিগের ঝণ রহিয়াছে। তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি রহ্মস্তবস্তুতি, রহ্মারাধনা শিথিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিথিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিথিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিথিলে। তুমি যে আপসার রাজ্য মধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিথিলে গ তোমার প্রত্যেক রাজবিক্ বলি-

তেছে আমার গুরু অনুক, অমুক। পৃথিবীর সংলয় মহাজনদিপের নিকটে ধারে ধারে ভূমি বিক্রম হইয়া পিয়ছে: সাধুদিপের নিকটে ওামার সর্কম্ব বিক্রী হইয়াছে অমুক সাধু
বলিতেছেন, বস্বাসী অমুক ভাব আমা হইতে পাইয়াছে।
আর এক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক দৃষ্ঠাত আমা
হইতে পাইয়াছে। মিসর দেশ, আরব দেশ, টান দেশ,
পৃথিবীর সমস্ত দেশ বালতেছে, বাঙ্গালীর মাধার মুলটে গত
রত্ত আছে, সম্পর আমাদের হইতে। তবে কেন দাহিক
রাদ্ধ তুমি বলিতেছ যে তুমি কাহারও নিকটে ক্লানহ।
তোমার বাড়ীতে যেমন দশধানি সাম্ঞী দশ স্থান হইতে
আনীত, তোমার ধ্রের ভাবসকলও সেইরপ নান। স্থান
হইতে সংগৃহীত।

যথন পৃথিবীর সম্বর মহাজনেরা আপন আপন ধণের কথা বলিলেন, তথন গুরুতর কৃতজ্ঞতার ভাবে ভারতের মাধা অবনত হইয়া পাছল। অসরল হওয়া পাপ। ঝণ অস্বীকার করা ও অসতা বলঃ পাপ। আমাদের মন্তক ধারে বিক্রয় হইয়া গিরাছে। ভারতমাতা আমাদিগকে বলিতেছেন, রাহ্মণণ, যদি সতাই তোমরা কামার হুসন্তান হও, তবে আমাকে আর ঝণী রাখিও না, ঝণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথিবীর অস্তান্ত দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। ইংরাজ রাজা ভারতকে কত ঝণ দিয়াছেন। রাজ্যসম্পর্কে, নাহিত্যবিদ্ধানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকট

কত ঋণে ঋণী। ভারত, তৃমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিং এবং কিনিদিনকে অস্বীকার করিতে পার 
 বিলাতের বিজ্ঞান, কবিত্ব, ভারতকে কত উরত করিয়াছে। বিলাতের উরতিকর ও মন্ত্রনমন্ত্র বিজ্ঞানদি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। থেমন এক দিকে বিদেশীর মহাস্থারা ভারতের ক্তজ্ঞতাকর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্ত দিকে ভারতের আপনার বন্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইলেন, আর ভারত সকলের চরণে প্রণাম করিলেন।

কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিরাছেন তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। অতএব ব্রাহ্মণণ, তোমরা বিবেচনা কর, আলোচনা কর, কায়মনোবাক্যে মার ঋণ পরিশোধ কর। ঋণ ধরে করিরা যোলার গুণ, ভক্তের গুণ কীর্ত্তন কর। আনন্দ্রমনে সাধু মহাস্থাগণের গুণগান করিতে করিতে উৎসবে যাত্রা আরম্ভ কর। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দাও বুদ্দেব, আমাদের হস্তে তোমার নিব্দান দাও, মহাষ্মি, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার এক-মোলিতীয়ং ঈখরের নিশান দাও, শ্রীগোরাঙ্গ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার এক-মোলিতীয়ং ঈখরের নিশান দাও, শ্রীগোরাঙ্গ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার এক-মোলিতীয়ং ঈখরের নিশান দাও, শ্রীগোরাঙ্গ, তুমি আমাদিগের হারপ্রেমানিততার নিশান দাও। কৃতক্রতা, বিনয়, নমতা সহকারে সেই মহাজনদিগকে শ্ররণ কর। মহাজনদিগের কাছে সাধুতা ও সত্যরত্ব সকল লইতেই হইবে।
স্মান্থার দিন মহাজন শ্রণের দিন। আজু সাধু মহাজন-

দিপের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল স্পোভিত ইইন।
তাঁহাদিপের সাঃজীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসকদিপের শোণিতে প্রবেশ করক। আমরা কেবল হিন্দুখানে
বসিয়া আছি তাহা নহে। বিবেশরের সম্দয় বিশ্ব মধ্যে
আমরা প্রতিষ্টিত রহিয়াছি। তাদয়, আজ পৃথিবীর সম্দয়
সাধুদিপকে প্রণাম কর। তাহারা সকলে আমাদের প্রণাম
গ্রহণ করন।

## বিজয়নিশান।

রবিবার हो। মাখ, ১৮০২ শক; ১৬ই জানুয়ারি ১৮৮১।

অত শুভ দিনে ব্রহ্মান্দির আপনার শিরোদেশে বিজর-নিশান উড়াইলেন। ইতিহাস ইহা নিখিবে। ভবিষ্যবংশেরা ভাবিবে ব্রহ্মান্দির কেন এই সময়ে বিজয়ের চিতুররপ পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপারে কি পরি-বর্তন প্রদর্শিত হইতেছে ? কোন্ভাবব্যঞ্জক এই ব্যাপারিটি ? ভবিষ্যতে ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বৃদ্ধি অনুসারে এই ঘটনার তাংপ্র্যা বিচার করিবে। অতএব স্কাত্রে আমা-দিগের পক্ষে এই ঘটনার অর্থ নির্দারণ করা উচিত।

ইহার ভিতরে নিশ্বয়ই কোন গুড় অর্থ আছে। যুখন কোন পুরুষ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তখন তিনি স্বীয় বারত্বের পরিচয় দান করেন। যথন তিনি কথোপ-ক্থন, আহার শয়ন প্রভৃতি জীবনের সামান্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তথন লোকে জানে তিনি মনুষ্য; কিন্তু যখন তিনি বলে, কৌশলে, আপনার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিয়ে ফেলিয়া, নিশান হাতে ধরিয়া বলেন আমি দিগিজ্বী, তথন লোকে জানিতে পারে যে তিনি এক জন বীর। যুদ্ধে শত্রু-দিগকে পরাজয় করিয়া বিজয়নিশান ধারণ করিলে বীরতের পরিচয় দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ। যে বীর যোদ্ধারণে জয়ী হয় তাহারই বিজয়নিশান ধারণ করিবার অধিকার হয়। ভীক্ন কাপুরুষ নিশান ধরিতে পারে না। সাহস্বিহীন ভারু কিরূপে জয়ী বারের নিশান কল্পিড আপন পরাক্রম প্রকাশ করে, তথন লোকে জানে কোন পক্ষের জয়পতাকা উড়াইবার সময় হয় নাই। চুই পঞ্চের তুরুল যুদ্ধ হইতেছে, দেখিতে দেখিতে রণ স্বোরতর হইয়া উঠিল, লোকে মনে করিল এমন ভয়ানক যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন সময় গভীর জয়ধ্বনি সহকারে এক দ্লের জয়পতাকা গগনে উঠিল। এক দল ঝকার করিয়া জর বাতা বাজাইল এবং গগনে জয়নিশান উড়াইল।

পৃথিবীকে নববিধানের জয় দেখাইবার জন্ত এই বিজয়-

নিশান উড়িল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয়নিশান আমি দেখিলাম, তুমি দেখিলে, বস্থদেশ দেখিল, সমস্ত
ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী
দেখিবে। নববিধান হিলুস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী
জয় করিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপরে বাছিক
বিজয়নিশান উড়াইলাম; কিন্তু ধ্যার্থ বিজয়নিশান এই নববিধানের মস্তকের উপরে। সকল জাতি যথাকালে এই
নববিধান গ্রহণ করিবে। সর্ক্র নববিধানের সিংহাসন
প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন।
ইনি নানা প্রকার শক্র নিপাত করিবেন। কুসংস্থার ও পাপ
অধর্মের বৃক্রে হুই পা দিয়া নববিধান দাঁড়াইলেন।

এই জন্ম যে সকল কাপুক্ষ আন্ধ এখনও সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার ও পাপ পরিত্যাগ করে নাই, এখনও যাহারা পাপের দাসরুশৃদ্ধলে বন্ধ থাকিতে চাহে, তাহারা সকোপে বলিতেছে দূর হউক নববিধান, দূর হউক ভারতবর্ষীয় প্রক্ষমন্দির। তাহারা মনের সহিত নববিধানকে চিরদিনের জন্ম আভিসম্পাত দিতেছে। তাহারা মনে করিত এই প্রক্ষমন্দির সাহসবিহীন কাপুক্ষদিগের প্রক্ষমন্দির; কিন্তু এখন তাহারা প্রক্ষমন্দিরের কুর্জন্ম তেজ সন্থ করিতে পারিতেছে না। প্রক্ষমন্দির আপনার মস্তকে বিজয়নিশান উড়াইলেন দেখিয়া তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কুসংস্থার ও পাপের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তাত নহে। তাহারা

জানিত ব্রদ্যাদির ভীঞ্তার স্থান, এখানে সাহস এবং জলস্ত উংসাহের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে বংসর বংসর ইহার বল পরাক্রম ও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, ফুতরাং তাহারা ইহার তেজ সহ্দ করিতে না পারিয়া, দলে দলে সংসারের দিকে, অসত্য অধর্মের দিকে, পশ্চাং গমন করিতেছে। কিন্তু যে সকল সাহসী ধর্মাবীর এখনও ইহার মধ্যে রহিয়াছেন ইইাদিগের ভিতর হইতে সহত্র সহত্র লোক উঠিবে।

নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল আর কি এখন কেহ বলিতে পারে যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হিল্পথ্যের একটা হর্কল শাখা ও নববিধান কোন একটা বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী নহে। সময়ে ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিবার জন্ম ইহার আগমন। ব্রহ্মমিদির, আজ তোমার মন্তকের উপরে নব-বিধানের বিজয়নিশান উড়িল, আজ তুমি নববিধানের জন্মধনি করিয়া হুলার রবে তোমার সন্তানদিগকে কাপাও। ব্রহ্মমিদির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উড়িতেছে, আজ তুমি তোমার রাজার জন্মধনি করিয়া পৃথিবীকে কাপাও। তুমি কি সামান্ত রাজার প্রজাও তোমার রাজার প্রতাপে সমস্ত ব্রহ্মাও কাপে। ব্রহ্মমিদিরের উপাসকগণ আর তোমরা ভীক কাপুর-যদিগের সঙ্গে থাকিও না, এখন হুর্জন্ম সাহস্যও অপ্রতিহত প্রাক্রমের সহিত ঈশ্বের জন্ম ঘোষনা কর। এই লও বিধানের বর্মা, এই লও স্থগায়

সাহদের চাল, এই লও শান্তি অসি, এই সকল সংগার অহ-শধ্যে সক্তিত হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

আজ দেখ ব্রহ্মমন্দির নড়িলেন, আজ একথানি অতি প্রপরিষ্কৃত রজতথ্বজা মন্তকে ধারণ করিয়া ব্রিটিণ্রাজ্যে মন্তক উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মমন্দির দাঁড়াইলেন। পূর্বর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও: আজ ব্রহ্মমন্দির বিভরপতাকা অপনার মন্তকে ধারণ করিলেন। এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির সমন্ত পৃথিবীর নিকট নববিধানের জর, ঈররের জর বোষণা করিতেছেন; এবং সিংহ রবে বলিতেছেন—"আমার নববিধানাশ্রিত কোন সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।" আজ প্রকাণ্ড বিশ্বাস এবং প্রবল উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিরের বক্ষ স্থীত হউত্তেছে।

যদি বল অন্তান্ত দিন কি ব্ৰহ্মদিবের উংসাহ বিশ্বাস কম ছিল, কম কি অধিক একবার নিশানের দিকে তাকাইয়া দেখিও। এই ব্ৰহ্মদিবে বাহা শুনিরাছি তাহাই বলি-তেছি। ইন্ধিত হইল উপর হইতে, শক্রকে ভয় করিও না, শক্রতা হারা পরাস্ত হইও না, শক্রকে প্রেম হারা পরাস্ত কর। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভক্তদিগের মনে শক্তি স্কার হইল, রাজার ভাব প্রকৃটিত হইল। বিজয়নিশান ব্রহ্মভক্তদিগের বীরহের পরিচয় দিতেছে। করেক বংসর হইতে শক্ত দিগের উংপাতে নববিধানাপ্রিতদিগের বীরত্ব ধর্দ্ধিত হইগ্রা আসিতেছে।

যেখানে বীরত, যেখানে জয়, সেই স্থানেই ঝগু। এই নৰবিধান রাজা হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। নববিধান এই ধরাধামে রাজাধিরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দৃতগণ যে দেশে ষাইবেন এই বিজয়নিশান সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আগামী রবিবারে আমরা এই মন্দিরে এই বিজয়নিশান প্রতিষ্ঠিত করিব। ভারতবর্ষের ঘে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নববিধান-বাদীদিগের সমাজ আছে সে সকল স্থানে এই নিশানের প্রতিনিধি নিশান উডিবে। প্রত্যেক ভক্তের বাডীতে এই विজयुनिमान थाकित्व। त्यथात्न त्यथात्न नवविधात्मव मिलव আছে সে সকল স্থানে প্রত্যেক মন্দিরের মস্তকে এই বিজয়-নিশান সংলগ থাকিবে। হে বিশ্বাসী নরনারীগণ, তোমরা এই বিজয়নিশানকে বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানিয়া ইহার আদর কর, ইহাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া স্বর্গীয় বীরত ও পরাক্রম লাভ কর।

একবার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরিরা দাঁড়াও। ধিধবিজয়ধর্মারাজের জয়নিশান স্পর্শ করিরা কে ভীরু থাকিতে পারে ?

যে এই জয়ধ্বজা স্পর্শ করিল তাহার আর ভয় ভাবনা কি ?

এই জয়ধ্বজা দর্শন মাত্র ষড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন

করে। আজ ব্রহ্মমিদিরের মস্তকের উপরে জয়ধ্বজা উদ্ধিল,

আজ সেই ছদিতি শক্রগণ, সেই সকল দৈত্য দানৰ কোথায় পূ
হাহারা জয়ধ্বজা উড়াইলেন, তাহাদিগের মনের ভিতরে
আর তর নিরুৎসাহ রহিল না। যে সকল ধর্বীর আত্ম জয়
করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন তাঁহারাই নববিধানের জয়ধ্বজা
স্পর্শ করিবার অধিকারী। তাঁর অবিধাসীর কি সাহস যে
এই নববিধানের বিজয়নিশান স্পর্শ করে পূ কাহারা নববিধানের জয়ধ্বজা ধরিলেন পূ হাহারা আপন আপন মনের
শক্র সকল দমন করিয়। আত্মজয়ী হইয়াছেন ৮ যাহারা আপনার অত্যরস্থ শক্রসকল দমন করিতে পারে নাই, তাহারা
বাহিরের শক্রদিগকে কিরুপে পরাস্ত করিবে পূ

হে নববিধানবাদী তুমি ধয়, কেন না যে নববিধান
পৃথিবীর সন্দয় ধয়বিধানকে আলিয়ন করিয়াছে, তৃমি
সহস্তে সেই বিধানের জয়য়য়য় উড়াইলে। বিয়াসী বয়ুলণ,
তোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয় ঈয়রের য়য়, নববিধানের য়য় ঘোষণা কর। আজ হইতে তোমরা বিশেষরূপে পৃথিবীর অধয় কুমংয়ার, পাপ তাপ, শোক মাহ বিনাশ
করিবার য়য়য় যোলা নিয়োজিত হইলে। সর্ব্বের য়য়য়পতাকা উড়াইয়া পৃথিবী হইতে কাম ক্রোধাদি য়ড়রিপ্
দূর করিয়া দাও। প্রত্যেক ভক্ত গৃহয়ের বাটী এক একটা
নববিধানের তুর্গ হউক, এবং তাহার মস্তকে বিজয়নিশান
সংলয় হউক। যে বিজয় নিশানের প্রতাপে পৃথিবী হইতে
সকল প্রকার অধয় এবং অসত্য চলিয়া বাইবে সেই বিজয়-

নিশান আজ ভাল করিরা ধারণ কর। আগামী রবিবারের জন্ত এতাত হও। নগরকার্তন সমাধা হইলে ব্রহ্মবাদিনা কুলকামিনাসণ এই বিজয়নিশানকে বরণ করিবেন। প্রাণের ভাই বন্ধুগণ, ঈবরের আশীকাদে তোমাদিগের প্রভিজনের মনে ডেজ বার্থ্য স্কারিত হউক। তোমরা স্কলে শক্তনিগকে জগতের রাণীর অফ্রনাশিনী ভরঙ্কা তারা মৃত্তি দেখাইয়া তাঁহার ভঞ-দিগকে রক্ষা কর। জগত্তননীর নব-বিধানের জন্তব্বাধ্বার জন্ত তোমরা প্রতাহত হও।

## ঈশ্বের স্থাভাব। রবিবার প্রাত্তকাল, ১১ই মাছ, ১৮০২ শক; ২০শে জানুরারি, ১৮৮১।

এই নবধখবিধানে যাগ এখন হই তেছে পৃথিবী তাহা পরে
বুঝিতে পারিবে। ব্রিবার সময় এখনও হয় নাই, এখন
দেখিবার সময়, সচ্ছোগ করিবার সময়, মত ছইবার সময়।
এ সকল ঘটনা লেখক নিবিবে, ইভিহাস লিগিবফ করিবে।
যে ব্যাপার বরমান সময়ে বটিভেছে, ইহা সর্বলা ঘটে না।
অনেক শভাঝীর অন্ধলারের গরে একেবারে এক নব স্ব্যা
বঙ্গদেশের আকাশে, ভারতের আকাশে, উদিত হইয়ছে।
ঈ্রবরের চরণে প্রণাম করিয়া ইভিহাসলেখক ভারতের প্রতি,
জগতের প্রতি, ঈ্রবরের এই বিশেষ কাণা, এই নব্বিধানমাহাত্মা ব্রিনা করিবে।

ভোমাদিগের প্রতি ঈশরের এত দয়া কেন হইল ৭ শরীর দিয়াছেন, শরীর রক্ষার জন্ম দুয়া করিয়া অন বস্ত্র দিতেছেন: মন দিয়াছেন, মনের উছতির জন্ম জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন; আত্মা দিয়াছেন, আত্মার জীবন জন্ত ধর্ম দিয়াছেন; আবার আমাদিগের নিকট নববিধান প্রেরণ করিলেন কেন গ গত মাম মাসের ত্রফোংসবে নববিধান জনগ্রহণ করিয়াছে, এক বংসবের মধ্যে নববিধান শিলের বাত্বল ভারতবর্ষ বিলক্ষণ-রূপে অনুভব করিয়াছে। এক বংগর হইল বছদেশ নব-বিধানশিলকে কোডে লইয়া কত আদর করিল: আজ উবরের বন্ধগণ বিখাদী ভত্তগণ এই শিশুর অজ লাবণ্য, माहम, तीत्रक, এवः अर्थीय भ्रताक्रम (निर्यया सूची इटेएएहन। বঙ্গমাত৷ কি আমাদিগকে এই জন্য তাঁহার গর্ভে স্থান দান করিয়াছিলেন যে, আমর। এই নববিধানের বিশেষ সৌভাগ্য সস্থোগ করিব ৭ পৃথিবাতে অতি অন্ন লোকই এই সৌভাগ্য ভোগ করিতে পায়। কখন কোন কালে যুগ যুগাওরে পৃথিবীতে এক একটা ধন্মবিধান প্রেরিত হয়। চারি শত বংসর হইল শ্রীগোরাত্ব নবদীপে ভক্তিবিধান প্রচার করিয়া-ছিলেন। চারি শৃত বংসর পরে আবার কেন বদদেশে নববিধানের সুসমাচার তিনিতেছি ৷ নববিধানবিধাসী ভাই. এই বর্ত্তমান সময়ে তোমার আমার সৌভাগ্য মানিতে ্হইবেই হইবে। কেন আমরা এত সৌভাগ্যশালী হইলাম প এত বড় ধন বিধানতঃ ঈথর কেন আমাদের হাতে আনিয়া দিলেন ? আমরা যে ঈথরের বি:শব করণাপাত্র হইরাছি ইহা সর্প্রতে, ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, ইহা অত্যাস্ত সত্য। ঈশ্বর প্রসরমূধে বলিতেছেন,—"সন্তানগণ, এই নব-বিধানরত্ব গ্রহণ কর।" ঈশরের প্রসরতার সত্যসতাই আমরা ভাঁহার নববিধানভুক্ত হইলাম।

প্রাচীন কালের এক একটি বিধানে এক এক জন মহাপুরুষ নেতা হইতেন, সমস্ত জনং তাঁহারই মাথায় মহিমার মুকুট পরাইয়া দিতেন। এবারকার নববিধান সেরপ নহে। এবার ঈশ্বর তাঁহার দয়াকে ছড়াইয়া দিলেন, এবার কেবল কোন একটী সাধুর নামে তিনি বিধান প্রেরণ कतिराम नां; किञ्च जेथत পृथितौत मर्मग्र সাधुमिशरक একত্র করিয়া এই নববিধান গঠন করিলেন। পৃথিবীতে দানতীবনকপ যত ফোষার। ছিল, এই নববিধানের ভভা-গমনে সে সমস্ত খুলিয়া গেল। পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞাতি এবং সমুদ্য ধর্মবিধান এই নববিধান সমুদ্রে ডুবিল। এমন কাল ছিল ধর্থন প্রাচীন ধর্মবিধানে বিশেষ বিশেষ লোক একাকী ব্রহ্মচরণে বসিয়া মুধা পান করিতেন, কিন্তু বর্তমান বিধানে সেইরূপ স্বতম্ব নির্জ্জন সাধনের বিধি নাই। এই বিধান একটী দলের বিধান। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যুগে যুগে সাধুবন্ধ বিধান গঠন এবং স্থাপন করিয়াছেন, এবার দীনবন্ধ আপনার নামে এই বর্ত্তমান বিধান গঠন করিতেছেন।

হে লীলারসময় হরি, হে ভক্তবংসল বিধাতা, তুমি দেশে দেশে যুগে যুগে এক এক জন সাধুর মাধায় মুকুট পরাইয়াছ, এবং সেই সাধুকে তোমার প্রেরিত বলিয়া জগতের নিকট আদৃত করিয়াছ। "যুগে যুগে বিধি করিয়া প্রচার, ভক্ত সঙ্গে কত করিলে বিহার।" সাধুদিগের সঙ্গে হে হরি, ওমি কত আমোদ করিরাছ; কিন্তু আজ হরি, তোমাকে কাঙ্গালের বাড়ীতে যাইতে হইবে, এখন সতা, ত্রেডা, দ্বাপর নহে, এখন কলিখুগ, এখন পুর্কের ভাষ সেরূপ সাধু নাই, এখন সকলেই পাপী অসাধু, এ সকল পাপী অসাধুদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ম, হরি, ভোমাকে ইহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতে হইতে। এবার হার তোমার অনস্ত করণাকপ মহাসাগরকে উথলিত হইতে বল।" হরি বলিলেন হরিকে "হে হরি, তুমি অন্যান্য যুগে সাধুস্থা নাম লইয়া-ছিলে, এবার কান্ধালস্থা, দীনস্থা, পাপীর বন্ধু নাম লইয়া পৃথিবীতে যাও, সমুদর সাধুদিগকে একত করিয়া নববিধান লইয়া পতিত জনংকে উদ্ধাৰ কৰ।

অন্যান্য যুগে পৰিভ্ৰায়া সাধুগণ বহু তপজা এবং সাধনের পর ঈখর-দর্শন লাভ এবং ঈখরবাণী শুবণ করিতেন, বর্ত্তমান যুগে দীন কান্ধান মলিন আত্মা সকল ঈখর দর্শন এবং প্রজ্যানেশ লাভ করিতেছে। এই নববিধানে ডোমার আমারে সৌভাগ্য, এবার কেবল ঈশা চৈতন্যের সৌভাগ্য নহে, এবার ডোমার আমার মত পাণীর চন্দু সেই নিরাকার অভীত্তির

প্রবামন পুরুষকে দেখিবে তবার পাপীর ভংগীর দেহ মধ্যে কাছালের ঠারর আদিবেন। উশা গৌরাল হরিপ্রেমে মজেন ইহা বড়, না তোশার আমার মত জগাই মাধাই অর্গ লাভ করিল ইহা বড় ? ভোমার মলিন চফু আর আমার পাপ नशन यनि मात भृतिं रमर्थ देश कि केश्रतत नामाना मह । এই নববিধানে কাঙ্গালেরা মাকে দেখিতে পাইবে এই জনাই কামালদিগের এত আনন্দ। এবার সকলেই ঈরেকে প্রত্যক দেখিতে পাইবে। এবার ঈহর পাপী পুণাক্সা সকলকেই দেখা দিবেন। এই নুতন বিধানের প্রভাবে ধাহার দেহ মন ভগ্ন সৈত প্রত্রের চরণ ধরিয়া প্রশান করিবে। এই সংবাদ অতি উত্ত এবং গভীর সংবাদ এবং পাণী ছগতের পংঞ ইহা অতি আনন্দের সমাচার। তর্গো সেই প্রত্যাদেশ যাহ। দ্বীলা মুসার কালে প্রবেশ করিত, সেই প্রভ্যাদেশ ভোমার আমার মত পাণীর কাণে প্রবেশ করিবে: নারদ লৌবাঞ প্রভৃতি যে হরিপ্রেমায়ত পান করিতেন তোমার আমার বিষয়কল'ষত জনর সেই গ্রধারস আন্ধাদন করিবে।

কঃ নানিধান ঈশ্বর এবার পাণীলিগকে তাঁহার বিধানভূক করিবান। তোমার আমার মত দশ জন, এক শত জন, সহত্র জন এই নববিধানভূক হইবে, এই নববিধান কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না। ইহা পরলোকত্ব এবং এই পৃথিবীর সম্দদ্ম সাধুদিগকে একীভূত করিবে এবং অসাধুদিগের উদ্ধারের উপায় করিবে। এই নববিধান পরালাকপত সম্দদ্ সাঃদিণের ভাব সমষ্টি করিয়া প্রভাক বিধানবাদীর অভরে স্থিবিও করিবে। কোন ভাবকের না ইচ্ছা হয় যে আবার थारात्र प्रेमा, थाराव लोबाप, नावम, कनक, क्षकरम्ब अकृति ফিরিয়া আসিরা আমাদিগের মধ্যে হরিলীলা প্রকাশ করেন • হে ভারুক ব্রাহ্ম, আজ এই উংস্বে খলি ভূমি সেই প্রাচীন সাধ ভক্তদিগকে দেখিতে পাও, ভোনার কত আহলাদ হয়। হে দখ্যত রদক্ষ ব্রাহ্ম, আজ ধনি ত্রি বাণ, ছাড়, আর তোমার প্রাণের ভিতরে নারদ আসিরা বীণা বাজান, অসাকার ব্রনোংসৰ কেমন হুখের ইন্ফোংসৰ হয়। তে যোগী রাজ্ঞ আবাজ যদি তোমার মলিন জিহবাতে, তুমি 'ঈররের ইচ্ছ: পূৰ্হটক' এই কথা না ৰল: কিন্তু ঈশা ভোমার আভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'হে স্বর্গস্থ প্রভ, ভোমার ইচ্ছা পূর্ণ ষ্টুক," এই কথা বলেন, তাহা হইলে অঞ্কার উংসৰ মহাযোগের উৎসব হর। হে ভক্ত ব্রাম, আজে যদি তোমার নিজের জনয়ের ভক্তিরসে প্রমত হইয়া তুমি হরিসংকীওন ন। করু, এবং হদত না বাজাও, কিন্তু ভোষার জন্তার মধ্যে গৌরাস আসিয়া হরিওপ গান করেন এবং মুদ্দ বা্লান ভাগ হইলে অনুকার উংসব স্থীর ভক্তি প্রমন্তার উং-সব হয়। হে ধ্যানাথী ব্রাদ্ধগণ, আজ যদি ভোমরা আপনার। নিজের চেটায় প্রহ্মধ্যান না কর, কিন্তু প্রাচীন যোগী ধ্যিগুণ তোমাদিলের অভবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগ ধ্যান করেন ভাষা হইলে আজ এখানে ইহলোক পরলোক এক হইবে :

সাধৃত্ত গণ আৰু আমাদিগের এই মন্দিরে আসিলে আমাদিগের মনে কত সুখ শান্তি স্কারিত হইবে। আমা-দিগের খবে আসিয়া আজ যদি তাঁহারা নাচেন আমাদিগের **২ত আলোদ হয়। হে ঈশরের ভত্রণ, যদি ভোনরা এই** ধরাধামে আসিতে, প্রাণের রক্ত দিয়া তোমাদিগের চরণ প্রকালন করিয়া দিতাম, এবং ডোমাদিগের চরণতলে মতক প্রণত করিতাম। হে ভত্তগণ, আরু কি ভোমরা ধরাধামে ফিরিয়া আসিবে নাণ্ড ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ, আর কি তুমি এখানে আসিয়া বীণা ৰাজাইতে ৰাজাইতে হরিভূণ গান করিবে না ? গৌরাস, আবার কি তুমি ধরাতলে আসিয়া হরিভিত্তির প্রমন্ততা দেখাইবে ন: ৭ কলিমুগে কি সাধু-দিগের পুনরাগমন হইবে না ৪ পাপী দিগের ভাগ্যে ভক্ত-চল্লোদয় হবে কেন ? যে ঈশ'কে হুট্ট পৃথিবী নিৰ্বাতন করিয়া ক্রশে বধ করিল, সেই ঈশা কি আবার এই প্রিবীতে প্রত্যাগমন ক্রিবেন ও জীবের নানা প্রকার শোক তাপে তাপিত প্রাণকে শান্তি দিবেন বলিয়া বাহারা আসিয়াছিলেন আর কি সেই সাধু যোগী মহাপুর ষেরা আসিবেন নাণ তে সাধু যোগী ক্ষিগ্ৰ, হে ভক্তগৰ, ভোমরা কোথায় গেলে গ কোথার রহিলে ? হে হরিভক্ত গৌরাস, আর কি তুমি এই ধরতেলে আসিয়া ক্ষরোগাক্রান্ত পাণীকে ক্রোড দিবে না গ আর কি তুমি শত্রু মিত্র সকলকে প্রেম বিলাইবে না গ মহর্ষি ঈুশা, আর কি তুমি পাহাড়ে দাঁড়াইয়: শিষ্যদিগকে

সংস্থে লইয়া উপ্দেশ দিবে নাং পৃথিবী, তুর্ভাগা পৃথিবী, একে একে সকল সাধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সাধুদিগকে তুমি অপমান এবং নির্ঘাতন করিয়া পরলোকে পাঠাইয়া দিলে। যদি সাধুদিগকেই তুমি তোমার বক্ষের মধ্যে না রাধিতে পারিলে তবে তোমার মধ্যে এখন আর কি দেখিব ং কার মুধের পানে তাকাইব ং

ি হে নববিধান ভোমার পায়ে পড়ি, ভমি দয়া করিয়। এই পতিত জগংকে উদ্ধার করিবার জন্ম অংবার সমুদয় সাধু সাধ্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া এস। ভূমি কোন এক জন সাধকে সঙ্গে লইয়া আসিলে না, কিন্তু তমি পথিবার সমুদ্য সাধুদিগকৈ সঙ্গে লুইয়া আসিলে। হে নুব্বিধান, ছিঅন্যান্য বিধানত্বপ তোমার ভনীরা সর্গের পরীর ন্যায় শ্বীৰত অৰ্ভাৱে অৰ্ভত হইয়া, হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে, ধরাতলে অবতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এক এক জন সাধকে মক্তকে লইখা আসিয়াছিলেন। তমি ভাঁহাদের সকলকে সত্তে লইয়া আসিয়াছ, ভুমি এক জনকেও পরিভাগে করিলে না। তে নববিধান, তুমি কেন এক জনের সঙ্গে অংগিলে নঃ ৭ তুমি কেন সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিলে গুমা বিশ্বজননি, তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে এক এক জন সাধুকে পৃথিবীর আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবার কেন সনুদয় সাধাদগকে একত্র করিয়া নববিধান 

वरम्मा नाम द्रश्यद दव महेचा शृथिवीर जानियाहिरनमः ভোষার আর এক ভগীবিধান অমৃত্য নীলমণি মক্তকে করিয়। আদিয়াছিলেন এবং তোমার প্রত্যেক ভগ্নী বিধানট এক একটি বহুমূল্য রত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন, তুমি কি লইয়া আসিরাছ ? তুমি সেই সমুদ্র রহুগুলির মালা গাঁধিয়া রহহার লইয়া আসিরাছ। তোমার মা স্বর্গের জননী বলি-লেন 'আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আমার এক একটি সাধু পুত্রক প্রেরণ করিয়া পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছি, সেই এক একটী সাধুকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বেকার লোকেরা ধর্ম সাধন করিত, এবার কাঙ্গালস্থা, দীনবন্ধ নাম লইয়া প্রত্যেক কাঙ্গালকে আমি সাক্ষ্ণ দেখা দিব, এবার আমি কেবল সাধৃত্দরে লীলা বিহার করিব তাহা নহে: কিন্ত এবার আমি আমার জন্ম ব্যাক্ত ও কাপাল প্রত্যেক পাপীকেও দেখা দিব। প্রত্যেক কাম্বাল এবার কান্নালস্থাকে স্বচ্ছে দেবিবে, এবার আমি আমার সমস্ত সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার দীন সন্তানদিগের গ্রে গ্রে অবতরণ করিব । এবার মধ্যবন্তীর প্রয়োজন হইবে না, এবার সাধু অসাধু থে কেঃ আমার জন্ত ব্যাক্ল হইবে সে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে:"

বাস্তবিক দীনজননীর বিশেষ কুপার কালাল দীন দুংব পাণী সকলেরই মনে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে এবন অতি সহজেই চুংবী পাণী ভক্তবংসল পরিত্রাতাঃ দর্শন পায়। আপেকার বোগী বহু বোগ তপ্তা ও সাধনে পর বোগেধরের দর্শন লাভ করিতেন। আগেকার বাক্রবয়্য প্রভাত বোগিগণ বহু সাধনের পর ইউসিদ্ধি লাভ করিতেন;
কর্ম এখন একবার বিধাস ও ভক্তির সহিত ডাকিলেই
অনুতর পাপীও রাম্মর্শন লাভ করে। পূর্বে তক্তির অবতার পরমভ জ জিলোরান্দ ভক্তিরমে মত হইয়া বেয়প নৃত্য
করিতেন এখন তেমার আমার মত জ্বাই মাধাইও সেইয়প
মৃত্য করিবে। গরিব কাঙ্গালেরা এবার প্রত্যক্ষতাবে সংরক্ষণ
দর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবানী এবণ করিবে, এই বিধরে
আগেকার অপরাপর ধ্রবিধান অপেক্ষা বর্মান বিধানের
গৌরব অধিক।

নববিধানের এই পৌরবের কথা শুনিরা এই উৎসবমন্দিরে আজ নানা দেশ হইতে হুংবী পাণী কাণা ধোঁড়া
দকল আগিয়া জুটয়াছে; এবারকার বিধানে কার্নালেরা
মহা উন্নাস প্রকাশ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে অনেক
কঠোর তপজা বলে ইন্দিরাদি দমন করিরা শতাদি বংসর
দরে সাধকেরা প্রয়েদ্দন লাভ করিতেন, এখন পাণীদিগের
রস্ত আনন্দের বাজার বংসছে। আজ হরি হুংবী কার্সাদের
দ্বে ইইলা পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছেন। সেই প্রাচীন
কানের যোগেহর আজ স্বাভাবের ধল্ল প্রকাশ করিতেছেন।
দিও তিনি প্রস্নাতের সাগী তথাপি তিনি পাণীর বন্ধ্ব
ইয়াছেন। আজ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেব। ইইতেছে। হে
দুরু এত দিন কোথার ছিলে ও তুমি স্বর্গন্থ ভগবানের বন্ধ্ব

ভাগা কি তুমি জান ? বহ্নাণ্ডের সামী তোমার বন্ধু তুমি এমন কালাল হইয়াছ কেন ৭ হরির সন্তান তুঃখী কালাল इटेरव टेहा कि हतित প্রাণে সহ হয় १ हति बनिरनन, 'আমি গগনে রাখিলাম সোণার চাঁদ, আর ভূতলে রাখিলাম আমার সভান চাদ। আমার তুই চাদই হাসিতেছে।" জগজ্জননী আপনি হাসিলেন, এবং তাঁহার চাঁদ তুইটীকেও হাসাইলেন ৷ মাতৃষ সভানকে দেখে ব্রহ্মাণ্ডেখরী হাসি-লেন। পৃথিবীর কাল মাটির উপরে যেন সোণার পুতৃল হামাগুড়ি দিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর প্রত্যেক ছেলে ঠিক্ যেন এক একটা চাদ। যে মসলাতে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আকাশের চাঁদ স্জন করিয়াছেন, সেই মসলাতেই তিনি মনুষ্যশিশু স্থান করিরাছেন। হরি আকাশের নির্দোষ চল্রকে বলিলেন "চল তুমি আমার বন্ধু," তিনি ভূতলের চলু মনুষ্যশিশুকে বলিলেন, 'হে মৃত্যাশিশু, তুমিও আমার বন্ধু, তোমার ভাগবতী তত্ত্ব আমার প্রেমে, হরিপ্রেমে গঠিত। গৌরাঙ্গ তুমি, পৃথিবীতে গিয়া প্রেম প্রচার কর।"

হরি আপনার হভাবের ভিতর থেকে জ্যোতি লইয়া, তেজ লইয়া, সোণা লইয়া জীবাক্সা গঠন করিলেন। ভগবান আপ-নার স্বরূপ দিয়া মৃত্যাশিশু স্কান করিলেন। তিনি পূণ্য, প্রেম এবং নিরাকার চিন্ময় পদার্থ দিয়া জীবাক্সা গঠন করি-দেন। তোমার আমার ভিতরে ঈশ্বর স্থারিপে বাস করিতেছেন। হরি সার্দিগেরও স্থা আমাদিগেরও স্থান। ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী গৃথিবী.ত আসিয়া মনিন মানবের সংগ হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরাও তাঁহাকে ভালবাসিব। ছেনেইত হথার্থ বন্ধু, ছেলের মত অমন বন্ধু আরে কোথায় আছে ৪

কলিকালে স্থ্যমূকি। কলিকালে মনুষ্যশিশু ভগবানকে সধা বলিবে। কলিকালে যেমন এক দিকে নানা প্রকার ভম. কুসংস্কার এবং পাপের প্রাতৃর্ভাব হইয়াছে, তেমনি অন্ত দিকে ঈখরের করণা গভীরতর এবং খনতর হইয়ানববিধানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিযুগে যেমন এক দিকে কোন এক জন অবতার অথবা একথানি ধর্মগ্রন্থ পাইলাম না তেমনি নৰবিধান পাইয়া সকল ক্ষতি পূরণ হইল। বিধাতা এবারও আমাদিগকে কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি শাস্ত দিলেন না; কিন্তু তিনি আপনাকে দান করিয়া এবার গবিব কান্সালদিগের সকল অভাব মোচন করিলেন। এবার ষণের জননী-মামাদিদের মাকে পাইয়া আমাদিদের সকল চঃখ দর হইল। কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একথানি বিশেষ ধর্মান্ত অবলহন করিতে না পারিয়া যথন নিরুপায় প্রথিবী কাঁদিয়া বলিল "হে ঈপর, হে ভগবান, এবার আমার ক গতি হইবে ৽ পৃথিবীর এই আউনাদ ভনিয়া ভগবাক আমি গুরু, আমি বিধি, আমি জীবের সর্কৃষ, তামি াাপীর স্থা, আমি জীবকে সাক্ষাং ভাবে দেখা দিব शमि जीरवत मरक माक्का । ভाবে कथा विनव" अहे मकन কথা বলিয়া এই নববিধান প্রেরণ করিলেন। হে তাদ্রবন্ধু, তোমার আমার এই কলঙ্কিত তত্তর মধ্যে ত্রদ্ধে সথা হইরা আছেন। এবার বিধজননী তাঁহার প্রত্যেক ভত্তের হরে লক্ষী হইরা সন্দ্র কার্য্য করিবেন। এবার কোটি কোটি কোটি কান্ধীর আবির্ভাব আমাদিনকৈ আক্রন্ন করিবে। এবার ভুবন-মোহিনী জগজননী তাঁহার আক্র্য্য পালনী শক্তি দেখাইরা আমাদের সকলকে মোহিত করিবেন। এবার ক্রাণ্ডেগরীর স্থাভাবে আমরা একেবারে মুন্ন হইরাছি। আমরা সচক্ষে দেখিতেছি পাণীর বন্ধু বিধেগর পাণী বনুকে খাওরাইতেন ছেন, পরাইতেছেন, আগর করিতেছেন।

বস্থাপ, থিনি ভোষাদিপের অত্যন্থ নিকটে অন্তর্থম স্থা হইয়া ভোষাদিপের প্রাণের মধ্যে এবং প্রতি হরে বাস করি-তেছেন, তাঁহাকে প্রয়েমনিরে সপুহাকে, কি বংসর সে এক দিন ভগবান ভগবান বলিয়া ডাকিয়া কিরুপে নিভিত্ত হইবে ? এবার যে হরি বলিতেছেন, "আমি আমার ভত্তের সম্পে এক হব, এবার আমার খাস দরবারে আমি আমার নববিধানভুক্ত ভক্তদিগকে দেখা দিব, এবং ধাহারা আমাকে দেখিবে ভাহারা আমার মধ্যে আমার বুকের ধন জীটিভত্ত, ঈশা, শাক্য প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইবে।"

এই নববিধানে গোগ, ভক্তি, সেবা, জ্বান, বৈরাগ্য সম্দন্ধ ভাবের সামঞ্জ হইবে। এই বিধানে ঈশর স্বরং যোগেধর, ভক্তবংসল, প্রভু, শাগ্রী, গুড় ও পরম বৈরাগী প্রভৃতি সমুদ্য স্বরূপ একতা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্ব নিজে এবার আমাদিগের শান্ত্র, মত্র, বেদ, বিধি, বিধাতা, স্থা সমস্ত। স্থাসকল চুংখ নাশ করেন। আগ্রাশক্তি ভগবতী এবার সর্ব্যহুর্থবিনাশিনী লক্ষ্মীরপে তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের ঘরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। স্বর্গের জননী মা লক্ষ্মী তাঁহার ভক্তের গৃহে পরিচারিকা হইয়াছেন। আমি বলি "কুধার সময় আমাকে ভাত দিবে কে ?" মা লক্ষী বলেন "আমি জ্ঞান দিবে কে ৭" তথন ভগবতী বলেন, "আমি যে জ্ঞান-দায়িনী সরপতী।" যখন আমি বলিলাম "আমাকে যোগ শিথ'ইবে কে ৭ "কেমনে হব যোগী ৭" মা যোগেধরী বলিলেন, "আমার কাছে বস, আমি তোমাকে যোগ শিখাইব। আমার বুকের ভিতরে যাজবন্ধা, শাক্য প্রভৃতি বাস করি-তেছে।" আমি বখন বলিলাম "শ্রীগৌরাত্বের মত ভক্ত হইব কিরপে ?" মা বলিলেন, "আমার কাছে বস, আমার বুকের ভিতরে জীটেতত জীবিত রহিয়াছে, আমি তোমার প্রাণ ভরিয়া ভক্তিত্বধা খাওয়াইব।" মা, কলিযুগে হল কি १ अथरपटे विवाहिनाम, उाक्षरायं छक् नारे, भाज नारे, অভিভাবক নাই, এখন মা, বলিতেছি ঐ সকল কথা বলিয়া অপরাধ করিয়াছি। কেননা মা জগজ্জননী, এখন আমরা দেখিতেছি তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের শাস্ত্রম আমাদের অভিভাবক এবং তুমি আমাদের সমস্ত অভাব

মোচন করিতেছ। তুমি কেবল মানহ, কিন্তু জীবের বন্ধু হইয়া তাহার সকল হংগ মোচন করিতেছ।

এই নববিধানে কোন মাত্র পথপ্রদর্শক নছে, কোন नरताल्य माधु नारे, এरे विधारन क्षान्त ननी मर्खाय । यलक्ष নামাহাত তলে একটা সভ্য দেন, তভক্ষণ কেহই একটা সভ্য পাইতে পাবে না। যখন বেন্ধাণেখবী মাব সঙ্গে জীবেব এরপ অব্যবহিত নিকট সম্বন্ধ, তখন এই নববিধান দিখিজয়ী হইবেই হইবে। প্রাচীন কালের এক এক বিধানবাগানে এক এক ফুল ফুটিত, এই নববিধানবাগানে সকল ফুল ফুটি-ষাছে। বিচিত্রহরূপ ঈশ্বর এই বিচিত্র উত্তানের ভিতরে ৰসিয়া হাসিতেছেন। এই নববিধানের লোকেরা প্রাচীন সমুদয় বিধানের উত্তরাধিকারী। এই বিধান শাক্য, যাজ্জ-ৰক্ষ্য, ঈশা, মৃসা, মৃহত্ব, চৈত্যু প্ৰভৃতি সমূদ্য প্ৰেরিত সাধুদিলের বিধান। ধর্বন ম: আমাদের বন্ধ হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা তাঁহার সমুদ্ধ ভ স্মান্দিগকেও পাইলাম : এই ব্রহ্মন্দিরে ন্ববিধানের খেবেত্র মহাথোপ স্থাপিত इहेल। **आक भारकात म**', गिर्द्धतीत मा, क्रेमात मा, महायानत मा. और शोदारद्वत मारक यामवा मा विलया छाकिलाम।

মা বলিলেন, "বংসগণ ভোগর: ধঞ যে তোমরা আজ আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে; কিন্ত ভোমাদের মধ্যে একটি বুঝিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। ভোমরা কি জান নাডনর আয়ার মা এক। আমা ইইডে বুবের ধন ভোমরা বাহির

হইয়াছিলে; আবার কেন ভোমরা আমার সঙ্গে এক হইয়া বাও নাণ আবার কেন অন্য চিন্নরীর ভিতরে ক্ষুদ্র চিং প্রেশ করক নাণু সন্থানগণ, এবার ভোমাদের কুন্দ কুন্দ আজা বিস্ফান দিয়া, আমিড্বিহীন হইয়া, আমার সঙ্গে महारेगान मायन ना कतिरल, এवाजकात नवविधान भूग हहेरव না এবং তোমরাও সুখী হইতে পারিবে না।" বাস্তবিক এবার মার সঙ্গে অভিন নাহইলে মার ইচ্ছাপুর্ণ হইবে না সন্যন্তি ভির এবরে জীবের গতি ও শান্তি নাই। প্রকা-কার যোগী ক্ষিগণ বলিতেন, "পরমান্ত্রা জীবান্ত্রাতে অভেদ্" "আমি এবং আমার পিতা**এক**।" প্রাচীন সাধুরাএ স্কল্ কথা কভ প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা নববিধানবাদী, আমর৷ প্রাচীন অবৈতবাদ মানি না: কিন্তু আমাদিগের বিশুক বৈত্বাদের মধোও অভেদবাদ রহিয়াছে। ছেলে ভাগার মাকে মা বলিয়া ভাকে; কিন্তু ভাগতে মার সঞ্দর থেদ মিটে না: মা অভির হইয়া বলিতেছেন, "আমার বাছাধন, কাছে এম, আমার প্রাণের ভিতর এম, এম কুদরের রত্র তোমাকে প্রাণসিক্তকের ভিতরে রাখি।"

ষোগ কি কটোর তপতা ? না। মার সত্তে তনরের যোগ
সংধামর যোগ। মা, আমরা তোমার কোলের উপরুক্ত নচি,
কাল ছেলে মার কোলে বসিবে ? চিরকাল মূপে মূগে সংগ্
জননী নাম লইরা তুমি সাধুদিগকৈ কোলে করিয়াছ। এবার
কলিবুগে পাপে কলকিত যত কাল ছেলেদের কি তুমি কোলে

করিবে 
 ভোমার কি মা, ছপ। নাই 
 মার সেই বুঝা
 গিরাছে। গোরাস্থ ভিন্ন আর কেহ মার কাছে যাইতে
 পারে না। ছিছি মা, তুমি বিদ কাল ছেলেকে সত্য সত্যই
 ছণা কর তবে বে করাময়ী তোমার মা নাম তুমিবে। কিন্তু
 মা, তুমি কাল ছেলেকে ছণা করিতে পার না। তুমি বিলি তেছ;—"আহার এক অস্তে গৌরাস্প, আর এক অস্তে
 কুঞাস্প। গৌরাস্প, কুঞাস্প, সাধু অসাধু উভরের প্রতি আমার
 দরা সমান থাকে।" মার কাছে পূর্ণাস্থ বেমন অপূর্ণাস্থ
 তেমন। বড় বড় ঝিবি প্রতি বেমন তাঁহার করা, জগাই
 মাধাইরের প্রতিও ঠিক তাঁহার দেইরূপ বোল আনা, দয়া।
 মা ভুবনমোহিনী তাঁহার এক দিকে সাদা ভক্ত ছেলে,
 আর এক দিকে পামণ্ড কাল ছেলেকে নিরে লাড়াইরা
 আছেন। তাঁহার এক দিকে সমুদ্র সাধু এবং অস্ত দিকে
 সমস্ত অসাধু।

এবার এই নববিধানে মা বলিলেন, "আমি আমার সভানে দিগের সঙ্গে এক হইব।" মার ইঙ্গিতে সাধু আন্তে আন্তে মার বুকের ভিতরে পলায়ন করিল। কেন সাধুর ভিরোভার হইল পূ ভাল ছেলে মার বুকের ভিতরে চলে গেল, ইহা দেখে কাল ছেলে কেঁলে উঠিল। কাল ছেলে বিলল "আমার ফুল্বর ভাই কোখায় গেলেন, বুঝি আমায় কাল দেখে পলাইয়া গেলেন, ভিনি বুঝি রাগ করে পলাইয়া গেলেন।" প্রাচীন বিধানের ফুল্বর মহাপুরুষেরা বুঝি নব-

विधारनत काल भागीजिल्लात मद्भ थाकिरवन ना। महाकरनता কি হাড়ী বাগী মুদ্দর্যাস প্রভৃতি ছোট লোকের সঙ্গে माहित्यम १ श्रुताल्यम मर्विधारम मिलिय मा। माधु महा-জনেরা অংশে মার বুকের মধ্যে লুকাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অবাধ্য ছেলেরা বাহিরে পার্ডয়া রহিল। তুঃখী পাপীরা বলিল. র্মপ্রের এক শত আট নাম প্রচার হটল, নানা প্রকার ধর্ম-বিধান প্রবর্ত্তি হইল: কিন্তু পাণীদিগের দুঃখ ঘুচিল না; পথিবীর দুঃধী কামালেরা স্বর্গলাভ করিতে পারিল না। আমাদের ভাই এীগোরাত্ব প্রভৃতি স্বর্গে চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমরা পড়িয়া রহিলাম, আমরা যোগধামে প্রেমধামে ছাইতে পারিলাম না। জাধী সভানের জাধ দেখিয়া মা বলিলেন, "বংদ, ভূমি ভোমার সাধু ভাইকে চেন নাই, তমি ধালা মনে করিয়াছ ভালা নতে, তোমার ভাই কেন আমার বুকের ভিতরে চলিয়া গেলেন তাহা তুমি বুনিতে পার নাই। ডোমার ভাই ডোমাকে পথ দেখাইবার জন্ম আগে আমার প্রাণের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন. প্রকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিলে তৃমি ইচা বুঝিতে পারিবে। তোমার ভক্ত ভাই আমার কোলে উঠিলেন ডাই তুমি আমার কোলে উঠিতে সাহস করিতেছ। উনি একেবারে আমার প্রেমসাগরে ডুবিলেন, তাই ত্মিও ডুবিরা ধাইতে ইক্ষা করিতেছ।" মার মূধে এ সকল সুধাময় কথা ভনিয়া চৃঃধীর মনে সাস্থ্ৰা গ্রহণ। সভ্যের জননী মা কেবল কি ত্রেটাকে প্রবোধ দিনার জন্ত এ সকল কথা বলিলেন ? আত্যাশক্তি মহাসভী কে'ন কারণেই মিথ্যা বলিতে পারেন না, প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না।

াত্রিক ভগজননী রকাপ্রেরী সাধু অসাধু সকলেরই স্বা। তৃংধী ভাই, তুমি কিমনে কর, তুমি পাপ করিবাছ বলিরা মার সক্ষে থোগী হইতে পারিবে নাং ভাই, তুমি ধানাই কেন হও না তুমি যে মার নাড়ীর সক্ষে বাধা। মার সক্ষে সম্প্রেরে বিকেদ হয় না। মার সক্ষে সাধু অসাধু সকলেরই প্রাণের বিকেদ হয় না। মার সক্ষে মার সক্ষে কে না বোগী হইতে পারেং মা বাহার সাধু অসাধু সকল সমানকেই কাঁহার সক্ষে যোগ স্থাপন করিতে ডাকিত্তেন।

বন্ধুগণ, ভোমবা নববিধানে চিত্রিত চইয়া স্কাঁত এই যেঁগের কথা বিশার কর। ঈশর পাপীর বন্ধ চইয়াছেন, আব জীবের ভয় কি ০ মার সাজে গোগ করিলে আর পাপ কবিবার ইন্ডা থাকিবে না, পাপের তক্ একেবারে চলিয়া গাইবে। জ্বগুজননীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবার্দ্ধ; প্রমন্ত্রার সামৃদ্ধ ভেদাভেদ চলিয়া গেল। নববিধানে জীব এবার মার সঙ্গে যোগ করিয়া আমিত্বিহীন হইল। জভেদ ধর্ম, অভেদ বিধান । ধন্ত নববিধান তুমি। তুমি সমস্ক বিধানকে এক বিধান করিলে, সমস্ক বিধানকে এক বিধান করিলে,

এবং সেই এক জীবকে জীবেগরের সঙ্গে এক করিয়া দিলে।
নৰবিধান ভোমার প্রসাদে আমরা এক বিচিত্র প্রমোদকাননে
বদে আছি, তোমার নি¢ট অমূল্য বহন্দ শিধিয়াছি। এখন
দেখিছেছি ঈগর ছাড়া জীব নাই, পৃথিবী নাই। জগদ্বক্
জগংময়। প্র'ণের বন্ধু বিধেগর এবার জীবকে সংযুম্কি
দিবার জন্ম সংগ্রিধি প্রচার করিলেন। এস বঙ্গদেশ, এস
ভারত, এস সমস্ক জগং, ভোমরা সকলে এই সংযুম্কি
গ্রহণ কর।

কি সুন্দর বিধান প্রচারিত হইল। ঈ্থরবিরুদ্ধ সম্দ্র বিরোধ ও অসদ্ভাব উড়িয়া গেল। কোন বিরোধ নাই, তুমি আমি নাই, সকলের আমিত্ব ডুবিল জগতে, জগং ডুবিল মার ভিতরে। আজ মার বক্ষসমূদে অংমর। সকলে মংস্যোর মত ক্রোড়া করিতেছি। মার পুণাজনে স্লেহজনে আজ সমস্ত রক্ষাও মার হইল। মার ক্রোড়া ইংলোক পরলোক এক হইল। মার ক্রেছে ইংলোক পরলোক এক হইল। সিকুদেশ, রহদেশ, বহে, মালাজ এক হয়ে গেল। দেশে দেশে দ্বেষ বহিল না। ধর্মে ধর্মে বিবাদ রহিল না, সকলে এক জলে মার হইয়া গেল। জগক্তননী সভারে জল, জানের জল, প্রেমর জল, পুণারে জল, শান্তির জল ইইয়া সকলকে বেওল করিয়া ফেলিলেন। জাবের প্রতি মার কও ভালবাসা, কড স্থা, কড বস্কুতা। এক মা. এক বিধান, ক্রোভা দেখাইলেন। ক্রের প্রতি মার করেশাভা দেখাইলেন। ক্রের প্রতি মার করেশাভা দেখাইলেন। ক্রের হবি। জগনোহিনী মা, সকল

চুঃধ নিরান স্ব চলিরা গেল, কেবল ভ এদিলের প্রাণের মধ্যে, তোনার স্থানদিলের প্রাণের মধ্যে, তোমারই প্রেমানন্দ রহিল।

माश्वः माहिः माश्वः।

নববিধানের বিজয়নিশান।

[ একপঞ্চাশতম সাংবংসরিক ত্রন্ধোংসব।]

রবিবার রাত্তি, ১১ই মাম্ব, ১৮০২ শক ; ২৩শে জ'নুয়ারি ১৮৮১।

নববিধানের অভ্যাদয়ে সকল জগং প্রেমে ভাসিল।
নববিধানের প্রেমিক জন সকল প্রেমে প্রেমিক হইল : নববিধানের জানী জন সকল জানে জানী ইইল। নববিধানের
প্রাজ্বে সকল প্রেমি প্রাবান ইইল। নববিধানের যেগ্রী,
সকল যোগে যোগী ইইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ
এক দেশ ইইল, দূর নিকট ইইল। পৃথিবীর সকল বিধানের
প্রেম ভিজি অবর্গা, যোগ, জ্ঞান, স্মাধি, উৎসাহ, মত্তা
আম্যেদিগের এই প্রিত্তম নববিধানের ভিতরে প্রথেশ করিল।

এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে ঐটিচতক্তের দেখা হইল। ঈশা বলিলেন, "গৌরাস ভাই, ভূমি ভোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ করিবার জন্ত চারি শত বংসর পূর্কেন ক্সনেশে নবখীপ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিগান পূর্ণ করিবার জন্ম আঠার শত বংদ্র প্রসের্ন পেলেটাইন দেশের জেড়জেলাম নগরে জনিবাছিলাম। কিন্ত **আজ** পথিবী হইতে এক নতন সংবাদ অ,সিয়াছে। আজ ভানি-তেছি, বল্লশে কলিকাত নগরে, ভাই গৌরাল, তোমার ভাতির নিশান এবং আমার আয়ুগ্রের নিশ্ব একর সিলাই করিয়া নববিধানবাদীবা আকাশে উভাইয়া দিলছে। আজ নাকি কভকগুলি চকলতদ্য বাহালীসভান ভোমার নাম ও আমার নাম একত উক্তাংগ করিছেছে।" আবার গৌরাস প্রেমপূর্ণ জদ্রে উশাকে বলিভেছেন, "ভাই উশা, তমি যে প্রথিবলৈ বলিয়া আমিয়াছিলে, 'প্রান্ন, ভোমার যাহা ইকা ডভাই প্রিউক।" ভোমার সেই বিবেকের ধম, অবে আমার হতিনামের সেলের প্রমত্তার ধর্ম একরে হইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে ৷ জিশা ভাই, পৃথিবীতে কি হটল। ঈথবের আদেশে তুই ধর্মা এক ধর্মা হটল তুই রস একড় হইল "ঈশা গৌরাস্থকে বলিতেছেন, "গৌরাস ভাই, নববিধানবাদীদিগের ব্যক্ত ভিতরে ভ্রমিও আছ. আহিও আছি। ভাই, তমি কি টান বনিতে পাহিতেছ মাণ নববিধানবাদীরা আমাদের দুই জনকেই টানিডেছে। গৃথিবী এত দিন পরে ভোমার আমার মধ্যে যে গঢ় যোগ আছে তাল ব্যিতে পারিলাছে, নব্বিধান তোমার আমার ধর্বের মধ্যে সামত্রস্য দেখিতে পাইরাছে, আর এথিবী কতার চুঃধ নিরানন্দ চলিরা গেল, কেবল ভক্তদিগের প্রাণের মধ্যে, তোষার সন্তানদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমারই প্রেমানন্দ রহিল।

শান্তি: শাত্তি: ।

নববিধানের বিজয়নিশান।
[ একপঞাশতম সাংবংদরিক ত্রন্ধোংসব।]
রবিবার রাত্রি, ১১ই মাখ, ১৮০২ শক;
২০শে জপুয়ারি ১৮৮১।

নগৰিবানের অভ্যাদমে সকল জগং প্রেমে ভাসিল।
নববিধানের প্রেমিক জন সকল প্রেমে প্রেমিক হইল। নববিধানের জানী জন সকল কানে জানী হইল। নববিধানের
প্রান্ত্রে, সকল প্রেম্য প্রায়বান হইল। নববিধানের যোগী
সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ
এক বেশ হইল, দর নিকট হইল। পৃথিবীর সকল বিধানের
প্রেম ভক্তি অন্তর্গা, গোগা, জ্ঞান, সমাধি, উৎসাহ, মতভা
আমাদিগের এই প্রিয়ভম নববিধানের ভিতরে প্রবেশ করিল।

এই নথবিধানে ঈশার সঙ্গে ঐতিচতন্তের দেখা হইল। ঈশা বলিলেন, গোরাত্ব ভাই, তৃমি ভোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ করিবার জন্ত চারি শত বংসর পূর্ণের ক্সনেশে নবদীপ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিগান পূর্ণ করিবার জন্ম আঠার শত বংদ্র পূর্বের পেলেটাইন দেশের জেড়জেলাম নগরে জনিবাছিলাম। কিন্ত আ**জ** পৃথিবী হইতে এক ন্তন সংবাদ আসিয়াছে। আজ তুনি-তেছি, বছদেশে কলিকাতা নগরে, ভাই গৌলছ, ভোমার ভত্তির নিশান এবং আমার অফুগত্যের নিশান একত্ত সিলাই করিয়া নববিধানবাদীরা আকাশে উভাইয়া দিলছে। আজ নাকি কতকঙলি স্কলেহদর বাহালীমহান তোমার নাম ও আমার নমে একন উক্তারণ করিতেছে।" আবার গৌরাত্র প্রেমপর্ন জদরে উদ্যক্তে কলিভেছেন, "ভাই উদা, তমি যে পৃথিবীকে বলিয়া আমিয়াছিলে, 'প্ৰান্ত, ভোমার যাহা ইচ্চা ভাহাই প্লিউক।" ভোমার সেই বিবেকের ধর্ম, আর আমার হরিনামের সেলের প্রমত্তার ধর্ম একরে হুইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে ৷ জীশা ভাই, পথিবীতে কি হইল। ঈথবের আদেশে তৃই ধর্মা এক ধর্ম হইল, চুই বস একল হইল " ঈশা গৌৰাফকে বলিভেছেন, "গৌৱাফ ভাই, নংবিধানবাদীদিগের বুকের ভিতরে ভূমিও আছ, আনিও আছি। ভাই, ভূমি কি টান বুৰিতে পারিতেছ মা ? নববিধানবাদীরা আমাদের তুই জনকেই টানিতেছে। গৃথিবী এত দিন পরে তোমার আহার মধ্যে যে গৃঢ় যোগ আছে তাতা বুকিতে পারিয়াছে, নববিধান তোমার আমার ধ্বের মধ্যে সামত্রস্য দেখিতে পাইয়াছে, আর গৃথিবী কডা

জাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না । এখন পৃথিবী ভোমার আমার উভয় ধর্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। মুসা, মহত্মদ, শাক্য, যান্তবক্ষা, ত্মি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই স্বর্গে বলে আছি, নববিধান আমাদের সমুদরের নিশান একত্র করিরা পৃথিবীতে নিধাত করিবে, পৃথিবীতে মহত্মদ, মুসা, কবীর, নানক, নারদ, বহুদেৰ প্রভৃতির ছারা যত ধর্ম প্রবৃত্তিত চইয়াছে সে সনুদয় ধর্ম হইতে মধু আহরণ করিয়ানব-বিধানবাদীরা এক ন্তন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, ভাহারা প্রচর পরিমাণে সেই নূতন মিগ্রিত সুধা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঐ দেখ তাহাদিগের সঙ্গে উংস্বান্ত ভোগ করিবার জন্ম চট্টাম, সিন্ধু, ব্যে মালাক প্রভৃতি দেশ দেশামূর হইতে লোক সকল আসিয়াছে : ঐ দেখ ভাহাদিলের উৎস্বমন্দিরে এই ন্তন হুধা পান করিয়া সকলে কেমন উন্ত হৃহ্যাছে। ভাইগুলি মন্দিরের এক দিকে এবং ভগান্তলি আর এক দিকে রভিয়াছে। চল ভাই যাই, আমর। ভাহাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিবে। ভাহারা আমাদের সকলের নিশ্নে একত করিয়া এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে, চল আমর: সকলে গ্রিয়: সেই নিশান ধবি ৷\*

মনে হইতেছে গগের সাগুগণ আছি প্রতেকে নব-বিধানবাণীকে এইরপ বলিতেছেন, প্রাণের বংস, সাগু, সাগু, ডোমার ধাং। করিবার ভূমি ভাছা করিলে, ভোষার কার্য্য হইরাছে, ধতা ভূমি যে ভূমি পৃথিবীর সমূদর সারু ধর্ম-প্রবর্ত ও সমুদ্র ধর্ম গ্রহকে এক করিয়াছ।" স্ব জ্বান্তা সর্ববাণী নহে, কুতরাং পরলোকগত সাধ আছা সকল আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আসিতে পারেন না : কিন্তু এক প্রিত আ গ্রা আছেন গাছার ভিতর দিয়া তাঁছারা আমা-দিগের নিকট তাঁচাদিগের আশীকাদ পাঠাইতে পারেন। পর্নের জননার আশীকাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মন্তকের উপরে নাগদিশের আশীর্কাদও আসিতেছে। তাঁহারা সকলে বিশ্বজননীর বন্ধ মধ্যে বাস করিতেছেন। উপ। জীতিতত প্রভৃতি সাধ ভক্তাদিগের প্রাণ ঈশবেতে একীভত হইয়াছে যথনই আমাদিগের আত্রা ঈশবের পবিত্র আত্রাকে স্পর্শ করে, তথনই গড়ভাবে তাঁহার বন্ধস্থ সাধ্য ওলীর ভাবও আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে।

আজ মনে হইতেছে, ভাহারা সকলে এই মনিরে আসিয়া আমালিগের এই নববিধানের নিশান ধরিয়াছেন: ওঁচারঃ পরশেরকে বলিতেছেন, 'হায়। কি ফুন্দর নিশান প্রস্তুত ক্রিয়া ক্লিকাভায় নৰ্বিধানবালীরা আমাদিগকে এক্র टाविन ।" औरबोडाप्ट, भरपन, क्रेमा, प्रमा, माका, मादव প্রভতি প্রশারকে বলিতেছেন, "দেখ ভাই, পৃথিবীতে ভোমার দল আমার দলকে নিন্দা করে, তোমার দলের লোকেরা অন্মার স্থাপিত ধর্মন্দিরে যার না, আমার প্রচারিত ধর্ম-গ্রভের আদর করে না: কিন্তু আজ দেখা নববিধনেবাদীদিনের

ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী তোমার আমার উভয় ধর্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। মুসা, মহম্মদ, শাক্য, যাজবন্তা, তুমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই স্বর্গে বদে আছি, নববিধান আমাদের সমূদয়ের নিশান একত্র রিয়া পৃথিবীতে নিধাত করিবে, পৃথিবীতে মহত্মদ, মুসা, কবীর, নানক, নারদ, বুরুদেব প্রভৃতির ছারা যত ধর্ম প্রবর্ত্তিত ভইয়াছে সে স<sub>া</sub>দ্য ধর্ম হইতে মধু আহরণ করিয়ানব-বিধানবাদীরা এক নৃতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহারা প্রচর পরিমাণে সেই নূতন মিগ্রিত সুধা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নত্য করিতেছে। ঐ দেখ তাহাদিগের সঙ্গে উৎস্বান ৰ ভোগ করিবার জন্ত চট্টাম, সিন্ধ, বন্ধে, মাল্রাজ প্রভৃতি দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছে : ঐ দেখ ভাহাদিলের উৎস্বমন্দিরে এই ন্তন সুধা পান করিয়া সকলে কেমন উগ্রত হহয়াছে। ভাইগুলি মন্দিরের এক দিকে এবং ভগাওলি আর এক দিকে রভিয়তে। চল ভাই যাই, আমরা ভাহাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিলে। ভাহারা আমাদের সকলের নিশান একর করিয়া এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে, চল আম্র: সকলে গ্রিয়া সেই নিশান ধবি ৷"

মনে হইতেছে গগের সাগুলণ আছি৷ প্রভেত্ত নব-বিধানবাদীকে এইরপ বালভেছেন, প্রানের বংস, সারু, সারু, ডোমার বাং। করিবার তুমি ভাছা করিলে, ভোমার কার্য্য হইরাছে, ধরু তুমি দে তুমি দৃথিবীর সম্দর সারু ধ্যাপ্র প্রবৃদ্ধ ও সম্দর ধর্ম গ্রহকে এক করিয়ছে।" তাই আত্মা সর্স্বরাণী নহে, তুতরাং পরলেকেওক সারু আত্মা সকল আমাদিপের নিকট প্রতাক্ষভাবে আসিতে পারেন না; কিন্তু এক পবিত্র আ্মা আছেন গাহার ভিতর দিয়। তাঁহারা আমাদিপের নিকট তাঁহাদিপের আশীকাদি পাঠাইতে পারেন। বর্গের জননার আশীকাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিপের মন্তকের উপরে নাগদিপের আশীকাদেও আসিতেছে। তাঁহারা সকলে বিশ্বজননার বক্ষ মধ্যে বাস করিতেছেন। ঈশা ভীটেতের প্রত্যাপ ভক্তাদিপের প্রাণ্য উপরেও একী ভূত হইয়ছে যথনই আমাদিপের আল্লা উপরের পবিত্র আল্লাকে স্পার্শ করে, তথ্নই গ্রভাবে তাঁহার বক্ষ সার্ম্য ভলির ভাবও আমাদিপের মধ্যে প্রবেশ করে।

আজ মনে হইতেছে, তাহারা সকলে এই মন্দিরে আসিয়া আমাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিষাছেন : তাহারা গরন্দেরকে বলিতেছেন, "হায় ! কি ধন্দের নিশান প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার নববিধানবাদীরা আমাদিগকে একর বাবিল !" ঐগোরাল, মহম্মদ, ঈশা, মুসা, শাক্য, নারদ প্রভাভ প্রপ্রকে বলিতেছেন, "দেখ ভাই, পৃথিবীতে তোমার দল আমার দলকে নিন্দা করে, তোমার দলের পোকেরা আমার স্থাপিত ধর্মানিরে যায় ন', আমার প্রচারিত ধথ-প্রের আদর করে না: কিন্তু আজ দেখ নববিধানবাদীদিনের

ব্রহ্মনিদরে কি আন্থর্য ছটনা ছটিয়াছে। নববিধানবাদীর।
আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে, ভাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত
রক্ষমিদিরে তুমি আমি সকলেই আছি, ভাহারা ভোমার
আমার প্রচারিত সকল ধর্মপ্রেম্বেরই সমাদর করে। ভাহারা
কোন ধর্মপ্রবতকের প্রতি অনক্ষা প্রকাশ করে না, কোন ধর্মপ্রকাশকের
আধার করে না। কেই প্রথিবীতে কি ক্ষর নববিধানই
প্রকাশিত হইল।"

সিশা, মুদা, জীগোরাস, শাক্য প্রাভৃতি সকলে এই নববিধানের নিশান স্পর্শ করিয়। রহিয়াছেন। ধেমন কড় কড়
শন্ধ করিয়। এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ভড়িন্ডের সকার
হয়, সেইরপ কড় কড় শন্দ কহিয়, ঠাশ, মুদা, জীগোরাস,
শাকা প্রভৃতির আন্তাঃ ইইতে নববিধানবাদীদিগের আন্তাতে
প্রভাগেশের সক্ত অগ্নি আদিতেছে। ভড়িতের প্রায়
র্পণী মুদার ধন্ম আদিয়া নববিধানকে উল্প্রেল করিভেছে।
বাহ্মগণ, ভোমরা কি এই স্বর্গায় ভড়িতের ধ্বনি ভানিতে
পাইভেছ না দু ভোমাদিগের হৃদয়ে এই ভড়িতের আলাভ
না লাগিলে ভোমাদিগের পরিক্রাণ নাই। দেখি এই ভাড়িতধ্যাগে ভোমাদের দল আলাভ পায় কি না। জর্ম্জননী মা
আনক্ষমী বাহার সমুদ্দ স্থানিদিগের লইয়। নববিধান
বাদীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নববিধানে মা ভাহার
প্রভ্রেক সাধু সন্থানের সন্থান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্গে

भाकानिश्टित नाम, एश्ली अधिमित्तव नाम, श्रीलोबाट्यत নাম প্রায় ডুবিয়াছিল, নববিধান অভ্যুদিত হইয়া দেখ সক-লের নাম প্রজীবিত করিল। হিলুহার ঈশা, মুসা, মহমুদ প্রভৃতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ছণ। করিত: আজ দেখ নববিধানের প্রদাদে তাঁহার৷ কেমন এদ্ধা ও আদরের পাত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আগ্রিভাষ্ দিগের যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের অভাদয়ে সে সমস্ত পুন গ্ৰীপিত হইল। নববিধানের কি মাহায়য়ে। ইহার প্রভাবে আছে হিলুসভান উশ: ১৮: মহমদ প্রভৃতি বিজাতীয় সাধুর নামে প্রমত্ত ইতেছে: নববিধানের বলে শিক্ষিত বুবকেরা শ্রীগৌরাসের প্রেমে মাতিতেছে, বলার গডাগডি দিতেছে। এ সমস্ত মা জগ-জননার প্রেমের চাতুরী। মার ইসিতে তাঁহার সন্দর্সত্ত নের: একত হইয়া নববিধানের প্রশাস্ত অভ্নে নৃত্য করিতে-(छम । सर्वादधानवानीत अनुरहत केमा, युष्ठा, माका, शास्त्रवता, কবার, নানক, জাগোরাছ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন: আজ সাংজীবনগুলি প্রান্দীর কার ক্রতবেরে এই এদ-মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে।

আজ সধুনাথা মা নাম কীওন করিয়া নববিধানবাদীরা মাতিয়াছেন। আজ কর্টি সৌভাগ্যশালী বাঙ্গালীসভান আনক্ষ্যী মার কোলে বসিয়া মার প্রেমহ্ধাপান করিতেছে। বাঙ্গানীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া হুগে দেবভাদিগের ব্রহ্মানিরে কি আওর্ঘ্য ঘটনা ঘটিয়ছে। নববিধানবাদীর আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিরাছে, ভারাদিগের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মানিরে তুমি আমি সকলেই আছি, তাহারা তোমার আমার প্রচারিত সকল ধত্মগুরেই সমাদর করে। তাহারা কোন ধত্মপ্রবৃত্তকের প্রতি অগ্রহ্মা প্রকাশ করে না, কোন ধত্মশাদ্ধকে মিধ্যা বলিরা উপসাস করে না, কোন ধর্মস্প্রদারকে হণা করে না। দেখ, পৃথিবীতে কি ক্ষর নববিধানই ব্রাপ্রতি হইল।"

স্থা, মুদা, জীগোরাছ, শাকা প্রভৃতি সকলে এই নববিধানের নিশান স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন । ধেমন কড়্ বড়
শক করিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ভড়িন্তের সকার
হয়, সেইরূপ কড়্ কড়্ শক করিয়া ট্রা, মুদা, জীগোরাছ,
শাক্য প্রভৃতির আয়া হইতে নববিধানবাদীদিগের আয়াতে
প্রভাগেশের জনস্থ আমি আমিতেছে। ভড়িতের ভারে
স্থা মুদার ধাম আমিয়া নববিধানকে উজ্জ্বল করিতেছে।
রাজ্পণ, ভোমরা কি এই স্থায় ভড়িতের ধ্বনি ভনিতে
পাইতেছ না 

ত্বামাদিগের পরিতাণ নাই। দেখি এই ভাড়িতেন
যোগে ভোমাদিগের পরিতাণ নাই। দেখি এই ভাড়িতেন
যোগে ভোমাদের দল আঘাত পায় কি না । জগক্তননী মা
আনক্ষায়ী তাঁহার সমুদ্ধ সন্তানদিগকে লইয়া নববিধান
বাদীদিগের নিকট আমিয়াছেন। এই নববিধানে মা তাঁহার
প্রত্যেক সাধু সন্তানের সন্থান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্থে

भाका निश्टरत नाम, त्यांनी अधिक्तित नाम, औरनीतारकत নাম প্রায় ডুবিযাছিল, নববিধান অভ্যুদিত হইয়া দেখ সক-লের নাম প্রজীবিত করিল। হিন্দুখার ঈশা, মুসা, মহমুদ প্রভৃতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ছণ। করিত: আজ দেখ নববিধানের প্রদাদে তাঁহার৷ কেমন প্রদা ও আদরের পাত্র হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যক্ষি-দি:গর যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের অভাপত্তে সে সমস্ত পুন দুলীপিত হইল। নববিধানের কি মাহাজ্যা! ইহার প্রভাবে আজ হিলুসভান ঈশা, মুসা, মহত্বদ প্রভৃতি বিজাতীয় সাধুর নামে প্রমত হইতেছে। নববিধানের বলে শিক্ষিত ধুবকের৷ শ্রীগোরাঙ্গের প্রেম মাতিতেছে, বলার গডাগডি দিতেছে। এ সমস্ত মা জগ-ক্রনার প্রেমের চাত্রী। মার ইঙ্গিতে তাঁহার সমুদ্য সভা-নের: একত্র হইয়া নববিধানের প্রশান্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতে-ছেন। নববিধানবাদীর জন্মের ঈশা, মুসা, শাক্য, খাজ্ঞবন্ধ্য, ক্ষীর, নানক, জ্রীগোরাত্ব প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। আজ সাধুজীবনগুলি পদানদীর স্থায় ক্রতবেগে এই ব্রহ্ম-মনিরে প্রবাহিত হইতেছে।

আজ মধুমাথা ম। নাম কীর্তন করিয়া নববিধানবাদীর।
যাতিয়াছেন। আজ করটি সৌভাগ্যশালী বাদালীসভান
যান-দম্মী মার কোলে বিদ্যা মার প্রেমপুধা পান করিতেছে।
প্রাণীদিশের এই সৌভাগ্য দেখিয়া কর্পে দ্বেত্দিগের

নংগ্ আনদের রোল উঠিয়ছে। স্বর্গের দেবতারা বলিতেছেন "আমাদের ইচ্ছা হয় সৌভাগ্যশালী ভক্ত বাঙ্গালীদিগের সচ্ছে গিয়া মিশি।" কিন্তু পরলোকের নিয়ম নহে যে, মেখান হইতে কেহ সাক্ষাং ভাবে ইহলোকবাসীদিগের নিকট প্রকাশিত হন, কেবল তাঁহারা আমাদের সচ্ছে থাকিতে পারেন। আজ এই নববিধানে ঈশা, মুদা, মহম্মদ, শাক্য, জীটেডয় প্রভৃতি সকলেরই গৌরব রৃদ্ধি হইল। আজ এই রক্ষমিদিরে শাঁক, কাঁসর, হণ্টা, গং এবং অগান প্রভৃতি দেশীয়, বিদেশীয়, অনেক প্রকার বাল্ল বাজিয়া উঠিল। আজ সিয়ৢ, চটালাম, বন্দে, মাক্রাজ, প্রভৃতি ভারতের নানা দেশ হইতে ব্রক্ষসভানেরা আসিয়া এই নববিধানের গৌরব রৃদ্ধি করিলেন। আজ আমাদের হুধ, ভারতের হুধ, পৃথিবীর সুধ।

মা আজ বিশেব দরা করিরা আমাদিগকে এই কথা বিনিলেন "সভানগণ, আর তেনাদের ভর নাই, এখন আমি আমার সংগ্রি ভত্তদল, যোগিদল, সঙ্গে লইরা তোমাদের ব্রেক ভিতরে বাস করিব"। বন্ধুগণ, যখন আমরা রক্ষের আরতি করিতেছিলাম, যখন নিশান বরণ করিতেছিলাম, তখন আমরা বিশ্বজননীর সঙ্গে তাঁহার সমূদর সাধু ভক্ত সভানদিগের আগমন অহভব করিয়াছি। এই নববিধানের নিশানের ভিতর দিরা সমূদর ধ্মবিধানের ভাব আগিতেছে। আকাশের বিহাং ধরিবার জন্ত, সমূদর সাধুদ্গের প্রত্যাদেশ

গ্রহণ করিবার জন্ম, এই নববিধানপ্রশালী প্রস্তুত হইল।
জগতের ধর্মাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশান উড়িতেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজা দেবিয়া পৃথিবীর পাপ
হংগ দ্র হইবে। জগতের প্রতি, ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ
বঙ্গদেশের প্রতি, বিশ্বজননীর কি দয়া! আজ ফাহারা এই
নিশান স্পর্শ করিলেন তাঁহাদিগের কি সোভাগা! আজ
ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুগ কত-উজ্জ্বল হইল! এই
নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্মপ্রবত্তক
আবদ্ধ রহিলেন। উড় নিশান, যাও নিশান, ব্রহ্মনামের
জয়ধ্বনি এবং তাঁহার সমুদার সাধু সাধ্বী সভানদিগের জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত দিক
জয় কর। জাহাজে উঠিয়া সমুদ্ধ পার হইয়া দ্রে বত্তরে
যাও। শক্রবুল দেখিয়া ভীত হইও না, নিভয়ে দেশ দেশাভরে চলিয়া যাও।

হে নববিধানের বিজয়নিশান, তোমার মধ্যে অনেক রয় নিহিত রহিয়াছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর ইন্দ্রিয়াশকি থাকে না, তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে, যেখানে তোমার আবিভাব সেখানে পুণার প্রতিষ্ঠা। পাপকে যে পরাজয় করে সেই বিজয়নশান (নিশান অর্থ জয়), য়াহা পাপ সয়তানকে জয় করে তাহাই নববিধানের নিশান। বিবেক সিংহাসনের উপরে রাজরাজেধরী বিশ্বজননী প্রতিষ্ঠিত। ভাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানগণ প্রেম, ভক্তি, অকুরাগ, ক্তজ্জতা

প্রভৃতি বিবিধ পু**ষ্পোপ**হারে তাঁহার পূজা করিতেছেন। যেখানে মার পূজা প্রচার হইতেছে সেখানেই নববিধানের জয়ধ্বজা উডিতেছে। এই নিশান মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। ইহা পৃথিবীর পাপভার, ভূঃখভার দূর করিবে। ইহা জীবের কুরাসনা, চুর্ভাবনা, দুর করিবে। এই নিশান দেখিয়া পাষত, অবিশাসী, নান্তিক সকল বিশাসী আন্তিক হইবে। এই নববিধানের নিশান দিখিজয়ী হইবে। ইহা ভগবানের বিরোধীদিগকে, মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান ত্র জ্ञন্ত প্রতাপের সহিত অখারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নব-বিধানের প্রেরিভগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া ভোমরা দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও, এই নিশানের বলে তোমরা বড বড বারের কাছেও কুঠিত হইবে না। এই নিশান ধারণ করিয়া তোমরা দেশ বিদেশে গমন কর। তোমরা যেমন মাকে দেখিয়া মার দক্ষে কথা কহিয়া সুখী হইয়াছ, এইরূপ ভোমাদের ভাই ভগীদিগকেও বিধানের স্থা পান করাইয়া दूशै कत्र।

## ভাগবতী তমু।

রবিবার ২৪শে ফাল্কন, ১৮০২ শক; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮১।
আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরীবের ভিতরে আত্ম থাকে, আবার আত্মাবিনা শরীর জীবিত

থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলহন করিয়া শ্রীর বাঁচিয়া আছে, আজাু না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শবীর বিনা আত্মা পথিবীতে কোন লিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, ফুতরাং শরীর ধেমন আত্মার আধার আয়াও তেমনই শরীরের অবলম্বন। চুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে; কিন্তু শ্রীরের সাহাযো যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, ক্লানরস, পুণারস ও শান্তিরস লাভ করে তাহা সর্কাদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাল্বা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্মধ. জানম্ধু, প্রভৃতি নানা প্রকার ফুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্য করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তা ইহা অবশ্যই সীকার করিতে হইবে। যদিও আমরা জডবাদীর ত্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্বস্ব মনে করি না তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইবে যে, এই অনিত্য শরীর, আজার নিত্য ধর্ম, নিত্য জান এবং নিত্য সুখ উপাৰ্জ্জনের বিশেষ সহায়। জীবান্ধা ধরাধামে এই অসার শরীরের ছারা অনম্ভকালের জন্ম প্রচর সম্পত্তি সঞ্চর করিয়া পরলোকে গমন করে। কিন্তু এক দিকে যেমন আমাদের এই তকু আত্মার জ্ঞানোয়তি ও ধর্মোয়তির প্রধান সহায় আর এক দিকে আবার তেমনি আত্মার অধােগতি ও সর্ব্ব-নাশের কারণ। এক দিকে ধেমন এই দেহ নানা প্রকার ধর্ম ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্ত দিকে ইহা আবার

পশু তন্ন ক্রোধায়িতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাকা প্রভৃতি লোভের সামগ্রী দেখিলেই পশু তনু সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হয় এবং লোভ চরিভার্থ করিবার জন্ম নির্দেষ বালকের মৃত্ত ছেদন করিতেও কুন্তিত হয় না। অপরের জীর্দ্ধি দেখিলে পশু তনুতে ঈর্ঘানল প্রজ্জ্বিত হয়। এইরূপে অজিতেন্দিয় আহুরিক তনু সর্কাদাই নানা প্রকারে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হুইতে থাকে।

ভাগবতী ততু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাগবতী ততু যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেক্রিয়। তাঁহার শরীর অতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। উহা দেবতাদিগের বাসস্থান। তাঁহার শরীর মন্দিরের মধ্যে কোন পাপাত্র আসিতে সাহস করে ন।। তাঁহার শরীর পুণ্যের ভুর্ভেগ্র ভূর্য। সমুতান সে দিকে যাইতে পারে ন।। যে ব্রহ্মচারী যুবা ভাগবতী তকু লাভ করিয়াছেন, নিত্যো-পাসনা তাঁহার প্রাণের সম্বল, তাঁহার অন্তরে নির্ভর বৈরাগ্যানল জলিতেছে। কোন প্রকার পাপাস্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মচারী বৈরাগীর ভাগবতী তরু দর্শন চরিয়া ষড়রিপু পরস্পরকে বলে, "ভাই এই ব্যক্তি বজ্রদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই. ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতি রয় ব্রহ্ম এবং তেজসী পুণ্যাত্মা সকল বাস করিতেছেন, এ শরীর আমাদিলের বাসের পক্ষে অত্কল নহে। ইহার মস্তিকে নিরন্তর স্থমতি ও সচিচ্ছার

উদর হয়। ইহার হৃদদের ত্রহ্ম প্রেমের প্রবল স্রোত বহি-তেছে। ইহার রক্ত মাংস ও অন্থি মধ্যে সাধু বীরেরা ত্রুর করিতেছেন। এমন ভ্রানক স্থানে থাকা হইবে না। চল আমরা ইহাকে ছাড়িরা ইন্দ্রিপরায়ণ লোকদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি।"

এইরপে ভাগবতী তত্র তেজ দেখিয়া কাম কোেধ এ.ভৃতি
সমস্ত আফ্রিক ভাব ও পশুভাব পলায়ন করে। যে শরীর
এইরপে কুভাব শৃত্য হয়, সেই শরীর ঈররের আদেশে,
প্রকৃতির নিয়মানুসারে, শীঘ্রই সাধুদিগের বাসস্থান হয়।
প্রকৃতির এই নিয়ম যে কোন স্থান শৃত্য ধাকিবে না। যথনই
কোন শরীর হইতে কাম কোেধাদি সমস্ত অফ্র দল চলিয়।
গেল এবং উহা শাস্ত ও পাপ শৃত্য হইল, তথনই সেই শরীর
শৃত্য দেখিয়া শ্রীগোরাস, ঈশা, মুদা, সক্রেটিদ, মহম্মদ, শাব্য,
যাক্রবক্য প্রভৃতি সাধু মহাস্কাগণ আসিয়া সেই শৃত্য শরীর
পূর্ণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলেন
"কেমন ভাই, আমরা ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাব তো ত্"

শ্রীগৌরাস ঈশা ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন
"এই শরীর আমার অভ্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। ইহার
বক্ষ এমন প্রশন্ত যে এমন বক্ষ ছাড়িয়া আমি আর কোথায়
গিয়া নৃত্য করিব ॰ মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "ভাই গৌরাঙ্গ,
আমিও এই শরীর মন্দিরে বাস করিব, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া
আসিবার সময় আমার বক্ক্দিগকে বলিয়াছিলাম, ভোমরা

আমার রক্ত মাংস পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের
শরীরের মধ্যে বাস করিব। এই সাধু বুবা আত্মেছা বিনাশ
করিরাছে, ঈথরের ইচ্ছা পালন করিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ
হইরাছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত মাংস
রূপে বাস করিব। শ্রীগোরাঙ্গ, কেবল তুমি ইহার শরীরের
মধ্যে গিরা বাস করিবে, আমি কি ইহার শরীরের মধ্যে
ঘাইব নাণ

যথনই শরীরের ভিতর ছইতে অভক্তি ও স্বেচ্ছাচাররূপ 
দুই অপুর প্লায়ন করিল, দুই দুপ্রার্ত্তি চলিয়া গেল, তথনই 
দুই স্বর্গীর প্রবৃত্তি, চুই সাধু সেই শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ 
ইলেন। মহার্থি ঈশা ও শ্রীপোরাক্ত আসিয়া সেই সাধু 
মুবার রক্ত নদীর উপকৃলে দুই স্ক্লের বাগানমুক্ত বাড়ী 
নির্মাণ করিলেন। জাঁহাদিগের শুভাগমনে সেই সাধুহৃদয়ের 
ভিতরে দুই জাবত্ত ছোলারা উৎসারিত হইতে লাগিল। 
সেই সাধু মুবার অত্তরে দুটী মর্ময়ী প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল, 
দুই জন সাধু আসিয়া তাহাকে দুটী স্বর্গীয় প্রবৃত্তি দান 
করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অন্তর্গা, আর এক 
জনের প্রতুর প্রতি আনুগত্য।

অতএব শরীরকে সর্ফাল শুদ্ধ রাধিবে। শ্রীর যদি প্রতিক্ল হয়, পাপাচরণ করিয়া শরীরের রক্ত যদি বিষাক্ত হয়, তবে তোমার শরীরের ভূগকে ঐ ভূই মহাপুরুষ পলায়ন করিবেন। শ্রীরকে শুদ্ধ না রাধিয়া যদি ভূমি ঐ ভূই মহাপুদ্ধের জন্য বহ বার করিয়া জয়পুরের থেত প্রস্তার দুটী মনোহর অটালিকা নির্দাণ কর, তথাপি তাঁহারা পলায়ন করিবেন। আকর্ষা লাবণায়ুক্ত অটালিকার পার্ধে যদি তোমার ছুর্গক্ষয় শরীর থাকে সে অটালিকায় রাজারা তো থাকিবেনই না, তাহাতে কালালেরাও থাকিবে না পাপেতে মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু হইলেই শরীরে তুর্গক হয়, সেই ছুর্গক্ষয় শরীরের নিকটে কেইই থাকিতে পারে না। ভোমরা কি জান না এই কলিকাতা মহানগরীতে ছুর্গক্ষয় স্থানে যদি অতি ফুক্রর অটালিকাও থাকে তাহা কেই লয় না। সেইরূপ পাপ ছুর্গকয়য় শরীর বাফিক শোভার অত্যন্ত ফুক্রর হইলেও তাহা সাধুদ্বের মনোনীত হয় না।

যাহার শরীরের ভিতর হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতির ভয়ানক লুগন্ধ উঠিতেছে তাংার শরীরের মধ্যে কিরপে পূণ্যায়া সাগুল্প বাস করিবেন 
 এই জন্ত হে জীবসকল, তোমার মনের উরতির সদ্ধে সঙ্গে শরীরের পবিত্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র হইতে দিও না। শরীরকে লোভী, স্বেচ্ছাচারী, ইলিয়াসক্ত কোধান্ধ অর্থাং কুর্ধানলে প্রক্ত্রনিত হইতে দিও না। শরীরের অস্থির সধ্যে ধদি অনবরত জ্বলন্ত ইবরাগ্যানল পোষ্প করিতে না পার তবে শরীর বিলাসী হইবে, কেবল ভাল বাইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাহিবে, ভাল শ্যায় শ্রন করিতে চাহিবে। শরীর ক্রপ্রেরর আলেশ ধ্যের নিয়্ম লক্ষন করিয়া, নানা প্রকার বিলাস সুখ ভোগ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইবে।

তোমরা যদি বল, "আমাদের শরীর যাহা হউক না কেন আমাদের মন উন্নত।" তোমাদিগের সে কথা আমি বিশাস করিব না। তুর্গন্ধর স্থানে সোণার বাড়ী থেমন তেমনট বিলাসপরায়ণ তুর্গন্ধময় শরীরের মধ্যে হুদ্র মন। যদি প্রলো-ভনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে শুদ্ধ রাথিতে যতু কর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা, তোমার বক্ষণ্ডলে শ্রীগোরাস এবং তোমার মভিকে মহাত্মা সক্রেটিদ। দেখাও ভোমার দক্ষিণ হত্তের মধ্যে ঈশা অবতরণ করিয়া তাঁহার অর্গস্থ মহাপ্রভর ইচ্চাপূর্ণ করিতে-ছেন এবং তোমার বক্ষে শ্রীগোরাল হরিনাম রসে উন্মত্ত ্হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং তোমার মাজিজের মধ্যে সক্রেটিদ পারলোকিক চিডা এবং অংশ্বার অমরত প্রভৃতি বিষয়ক পবিত্র চিন্তা দ্বারা ভোমাকে আমোদিত করিতেছেন। দেখাও, যেমন জ্বলপুরের নির্ল প্রভাবণে লোকে মহা অ'নন্দ ও মহা আগ্রহের সহিত স্থান করিয়া আপনাদিগকে ্রুত্ব ও সুখী মনে করে সেইরূপ তোমার রক্ত প্রবাহরূপ ন্মান। নদীতে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া স্থান করিতেছেন। দেখাও, তোমার দক্ষিণ হত্তের পাঁচটী অফুলির মধ্যে পাঁচটা পুণ্যাত্মা দ্যাল সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও, তোমার মস্তকের কেশরূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই

প্রাচীন আর্য্য বোগী ঝবিগণ আসিয়া ধ্যান সমাধিতে নিমগ্প রিছিয়াছেন।

এইরপে ধ্বন দেখিবে যে ভোষার সর্জাঙ্গে নানা দেশের এবং নানা যুগের সাধুভকুপণ আসিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্মাণ করিরাছেন, তোমার রক্তনদীর মধ্যে পৃধিবীর সমৃদর সাধু মহাজ্মাদিগের রক্ত মিলিয়। গিয়াছে তথন জানিবে থেঁ তুমি ভাগৰতী তকু লাভ করিয়াছ। নৰবিধানাঞিত ব্ৰাহ্মগণ; সাধুদিলের রক্ত মাংস পান ভোজনরূপ নববৃত ভোমরা সাধন কর। পশুর ভায়, ইন্দিরাস্ক্ত মানুষের ভায় আর ভোমরা পান ভোজন করিও না। ভোমরা ঈশার পুণ্যরূপ অর আহার কর, জীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। পশু জন্ত সকল অসার অলুখায়, ভক্তরণ দেবপ্রসাদ দেবীপ্রসাদ গ্রহণ করেন ৷ সাধুগণ অন্নের মধ্যে ব্রন্ধের প্রেম এবং ব্রন্ধের তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পরিপুরিত অন আহার করিয়া সাধু-नित्तंत्र भरन रगानवन, ভक्तिवन, शुनावन वृक्ति श्हेर्ट शास्त्र । ঈশা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তোমরা আহার পান করিতে খারন্ত কর। যে ভাবে অন আহার করিলে সাধুদ্রীবন পোষিত ও পরিবন্ধিত হর সেই ভাবে তোমরা অর এছণ কর। অকৃতত্ত অভকুভাবে কদাচ তোমরা ঈথরের দান এহণ করিও না। আহারকে কদাচ তোমরা ইন্দ্রিয় সুথের পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গভীর ভাবে মাহার করিবে। পবিত্রতার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি

পান কর। অভন্ধ মনে অব ভোজন করিও না, অভ্যক্ত ভাবে জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার সময় ঈশা চৈতত্তের জীবন ভোজন পান করিবে, সাধুজীবন আহার না করিবে ভাগবতী ততু লাভ করিতে পারিবে না।

তোনার তত্ সাধুদিশের সেবার উংসর্গ কর। তোনার
নিজের জন্য আর তোনার তত্রাখিও না। বিনি তোনার
এই তত্ত্বজন করিরাছেন, সেই বিরপতি, সেই দেহপতি
সেই প্রাণারাম, সেই মনোভিরামের সেবার এই তত্ত্বির
করিয়া ইহাকে রামত্য ভাগবতী তত্ত্বিরা লও। যদি
ভোমার তত্ত্বিরা বিরোধী হয় তবে আর সেই
পাপতত্ত্বাখিও না। ভোমার চহত্ত্বর অবাধা হয়
তবে তাহা কাটিলা ফেল। ভোমার চক্ত্বর অবাধা হয়
ভবে তাহা কাটিলা ফেল। ভোমার চক্ত্বভাবনের ইছেলে
বিরুদ্ধে কোন ভব্য দেখিবে না। ভোমার কর্ম ভাগরীর
বিরুদ্ধে কান কথা ভনিবে না। ভোমার রুম্না ভাগের
নামর্ম ভিল্ল অন্তারম্বাদাকরিবেন।। মনের আধার এই
শ্রীরকে ধন্ত্র অন্তারন বিরুদ্ধের অন্তার ক্রিয়ালইবে।

যথন হ'ব ভারা ভোমার নিজের অস স্পর্শ করিবে তথন ভূমি বুনিতে পারিবে যে তুমি ঈশং নারদ প্রভৃতির অস স্পর্শ করিতেছ। ভোমার শরীরের রক্ত মাংস তাঁহাদিপের অধিরও এবং তাঁহাদিগের সত্বে একীভূত হ'বল গিলাছে। ভূমি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে ঈশ। গোরার প্রভৃতি আসিয়া তোমার রক্তন্দীতে ধেলা করিতেছেন। তোমার শরীর আর তোমার ধাকিবেন।। তোমার শরীর ধর্ণীয় দেবতাদিগের লীলাকৈক হইবে। মালুষ ভ্রমার হইধা বলে আমার শরীর, তোমার শরীর, ভিয়র শরীর, কিন্তু বাস্থবিক প্রত্যেক মালুর্যের শরীর রথব এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্র। গাহারা সত্যবাদী ঠাহারা বলেন 'আমার তথ আমার নহে, ইহা সাধুদিগেরই তথু। এই তথুর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।" দ্রাম্য পিতা কপাককন আমরা খেন সকলে এইরপ ভাগেষ্তী তথুলাভ করি।

## ত্রিনীতিবাদ।

त्रविदात्र ১৫ই हेठ्छ, ১৮०२ मकः; २१८म मार्क ১৮৮১।

ত্রিভাপের শান্তি ত্রিনাভিবাদ। ধর্ষন সত্য ত্রন্থ বিজ্ঞানের ধরে। এক হর ভর্ষন ত্রিভাপের শান্তি হয়। তিনকে থিনি এক করেন তিনিই হয়ী হন। ভাহারা ত্রিভাপে কই পাধ ধাহারা তিনকে সভর মনে করে। এককে ধিনি ভিনের মধ্যে উপলন্ধি করেন ধন্য সেই সারু, ধন্য সেই রক্ষাভানী। নববিধানের আলোক অবলহন করিলা ত্রিনাভি মত বিত্ত করিভেছি, রাজেগণ, এবণ কর। ত্রিসভোর মধ্যে এক সত্যা, ত্রিমভার মধ্যে এক সত্যা, ত্রিমভার মধ্যে এক সত্যা, ত্রিমভার মধ্যে এক সত্যা, ত্রিমভার মধ্যে এক সত্যা,

করা প্রকৃত বিজ্ঞানের কার্যা। তিন বাস্তবিক মলে এক।
এই সত্য মানিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিতে হইবে,
এই সত্য সাধন করিয়া হথী হইতে হইবে। সমুদর বিবাদের
মীমাংসা, সকল বিরোধের সামঞ্জ হওয়া কেবল নববিধানের
ছারাই সম্থব। অতএব বল হে নববিধান, তিন কিরপে এক
হইল। ঈরর, আমি এবং জগং এই তিন সত্য, এই তিন
সত্য, এই তিন কিরপে এক হইবে ?

এই আমি, এই ডোমরা, আর আমার এবং ডোমাদের মধ্যে এট বন্ধাওপতি উত্তর। এক উত্তর আমাদের প্রতি-জনের মধ্যে প্রাণরূপে বর্তমান। সেই এক সভা, সেই এক সতা ঈশ্বর, ভোষার আমার মধ্যে নাথাকিলে আমর। কেছই বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম ন। এল সভা, মল সভা ভিনি। তাঁহাকে অবলগন করিয়া আমরা সকলে অবস্থিতি ৰুবিতেছি। কিন্ন এই ঈশ্ব, এই আমি, এই ডোমবা, যতক্ষণ এই তিন স্বতম্ভ দেখিতেছি ততক্ষণ আমৱা ভ্ৰমে ভাল কিতাপে সম্প্র। এই ভেদজান হইতে নানা প্রকার অধর্ম শোক জোলা, যত্না উংপর হয়। যতকান আমর: এই ডিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই ততক্ষণ কিছতেই প্রকৃত শান্তি লাভ কবিতে পারি না। এই তিনের মধ্যে একর অভব করাই প্রকৃত শান্তির অবস্থা: এই তিন্তে সভতু জ্ঞান করিয়: যদি রহ্মপুজা করি সেই অপুর্ণ রহ্মপুজাতে পাপের শ্রেত বর হয় ন:: ত্রন্ধের মধ্যে আমি এবং হুগং, অধ্ব: ছগং, এবং আমার মধ্যে ক্রন্ধ, এই সত্য স্পষ্টতর রূপে উপলব্ধিনা করিলে পুনোর পথ শাহির পথ আবিষ্কৃত হয় ন:।

আমি যদি এক্ষ ছাড়া ছগং কিয়া এক ছাড়া আমি ছাবিতে পারি, অথবা যদি জগং এবং আমি ছাড়া এক ভাবিতে পারি তবে ভিনের ঐক্য চইল না। বাছবিক এপের মধ্যে সমস্ত জগং অবছিতি করিতেছে। জানের অবছার আমর কোন মতেই এক্ষরিহীন ভগং কহনা করিতে পারি না এক্ষের মধ্যে জগং এবং আমি আবার আমার মধ্যে এবং জগং। এক্ষরিহীন ভীব হইতে পারে না। অত্রব যপনই আমি আমারে ক্রেবিইন ভীব হইতে পারে না। অত্রব যপনই আমি আমারে ক্রেবিইন ভীব হইতে পারে না। অত্রব যপনই আমি আমারে মধ্যে এক্ষরে দেখিব। এক্ষাণ্ডের পাই, প্রতিপালক, পরিত্রতা ঈবর নরে নহেন; কিছু তিনি প্রত্যোধ্যর মূলে প্রাণ্ডবেশ্বর বিত্তিহেন। তিনি যেমন প্রতিজ্ঞানর সঙ্গে বাদ করিতেহেন সেইরূপ আবার সমষ্টিভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইরা রহিয়াছেন এবং বিশেষকপ্রে প্রেরিত মহাস্থাদিগের মধ্যে স্থিতি করেন।

থ্যন আফরা ঈবরকে মহাপুরুষদিপের জীবনে দেখি
তথন আমাবা ইতিহাসের ঈবরকে মহীরান করি। প্রথমতঃ
বেদান্তের সমর যোগী ক্ষির। নিগুলি নির্দ্ধিকার বরকে
উপ্রাক্তি করিতেন। ঈহর ব্যস্থ, তিনি আপ্রায় মহিমাতে
আপনি বিরাদ্ধ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যুখন ঈহর বাহার
পুরুমহাপুরুষদিপের জীবনে আলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্প্র

করেন তথন পৃথিবী তাঁহাকে পুরাণ কিছা ইতিহাসের ঈবর
বলে। তৃতীয়তঃ ঈবর পবিত্রাক্সা হইয়া প্রত্যাদেশ দ্বারা
প্রত্যেক ভাবাস্থাকে পবিত্র ও উন্নত করেন। বস্ততঃ ব্রহ্মময়
এই জগং। কি মহাপুরুষ, কি ক্ষুদ্র আক্সা প্রত্যেকেই
ঈবরেতে ভাবিত ও প্রতিপালিত। ঈবর ভিন্ন কাহারও
গতি নাই। তিনি প্রতি জনের ভীবন, তিনি প্রতি জনের
মান্রয়। এই আনি, এই তোমরা, এই ঈবর, বল এই
তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ 
হু দি বল এই তিন এক
মূলস্ত্রে বদ্ধ এবং পরস্পর গুড়রপে প্রথিত তবে তোময়য়
যোগানাল হুম পানের অধিকারী। যদি বল এই তিন স্বত্র,
মুখবা এই তিনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গুড় যোগ নাই
তবে তোমাদের এই ভেদ ক্রান তোমাদিগকে অযোগী ও
মবৈরাগী করিয়া তোমাদিগকে নানা প্রকার অধ্যের নরক
কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।

বিজ্ঞান চক্ষে, বিধাস নেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের
মধ্যে গৃঢ় খোগ বহিরাছে। ত্রফা, আমি এবং জগৃং এই
তিন গৃঢ়ভাবে সামালিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সভা,
ত্রিসভার মধ্যে এক সভা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই
গৃড় রসজ বুনিতে হইবে। বাজ্ঞবিক নিরাকার নির্ফিকার
ত্রদ্ধ কণাচ জাব কিলা জগুং হইতে পারেন না। পিতা কিলপে
পুত্র হইবেন গু অথচ এই তিন মূলে এক—এই গৃঢ় তথ্

আবিকার করিতে হইবে। নৰবিধান এই গৃঢ় রংস্য জানিয়াছেন।

সভাষরপ ঈশবের দেহ নাই। ব্রহ্ম সং চিল্লয় নির্কি-কার নিরবয়ব। তিনি সভাসরূপ, পূর্ণ সভা। ভাছার সভা কথন সত্য ধর্মের এক খণ্ড। ইহার জন্ত দেহ চাই। সত্য বচন বলিবার জন্ম রমনা অর্থাং মাংসের প্রয়োজন হইল। এই জন্ম শাল্লে উক্ত হইয়াছে. যে সভা ঈশ্বরেতে ছিল, জগতের পরিতাণের জ্ঞাসেই স্তামাংস্কুপ ধারণ করিল। অর্থাং যদিও ঈধর স্বয়ং সতাস্বরূপ তিনি সাকার মনুষ্যের ভাষ সভ্য কথা বলিতে পারেন না। এই জন্ম পৃথিবীতে দুষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাহার ইচ্ছাতে রভমাংসমন্ দেহধারী তাঁহার একজন সভাবাদী পুত্র জনগ্রহণ করিল: সত্য কথা বলিতে হইলেই রসনা চাই, মাংস চাই। আবের সভ্য প্রবণ করিবার জন্ম কর্ণ চাই, মুভরাং সভ্য প্রবণের জরও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনুষ্ঠানের জন্ম হত্ত চাই, এই জন্ম নুষ্টেক বক্ত মাংসম্ম হত্ত পদত इरेल।

তুর পোষা শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্ম ঈথরের নিরাকার ক্ষেত্র মাজস্তানের আকার ধারণ করে। সেই এক প্রেমময় ঈথর হইতে জননীর হৃদয়ে ক্ষেত্র এবং স্থানে তুর্ব স্থারিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞান চক্ষে দেখিলে বুরিতে পারিবে, কি জড়বাজ্যে কি মানব দেহে স্ক্তি ঈর্বের জ্ঞান-

দীনা এবং প্রেমনীনা। জীবশরীর ব্রহ্ম প্রেমের নিদর্শন।
ইহার অস্ব প্রত্যন্ধ তাঁহার অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রেমের
পরিচয় দিতেছে। কুদ্র শিশুর মুখ যেমন, মান্ত ন্তনরপ ছুদ্র
নিংসারণ যার ঠিক তাহার উপযোগী। জীবের নানা প্রকার
অভাব মোচন করিবার জন্ত ঈধরের জ্ঞান এবং প্রেম, চক্ষ্য,
কর্গ, নাসিকা, রসনা, হুস্ত, মান্তস্থন প্রভৃতি নানরেপ ধারণ
করে। এ সমস্থ ঈধরের প্রেমনীনার যার।

ব্রন্ধের সত্য জিহুরার আকার ধারণ করিয়া সতা কথা এবং প্রেমবাক্য বলিয়া পতিত জগংকে উদ্ধার করে। ঈপরের স্নেহ মানুস্তনের ভিতর হইতে তুদ্ধের আকারে বাহির হইয়ানিরাএয় ক্ষুদ্দশিশুদিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে আরুতি ধারণ করে। ঈরর স্বয়ং নিলিপ্ত আরুতি ধারণ করে। ঈরর স্বয়ং নিলিপ্ত আরুতি ধারণ করে। ঈরর স্বয়ং নিলিপ্ত আরুতি ধারণ করে। ইর্মব্র স্বয়ং নিলিপ্ত আরুতি বিহীন: কিন্তু তাঁহার দয়াপ্রেহ প্রভৃতি ভাব মনুষ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্মের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষ্মের মধ্যে ঈর্মর বর্মনান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ সকলেই ঈরর তনয়; কিন্তু যাহার রসনা র্ব অধিক পরিমাণে হরিনাম করে দেই নরোভ্রের জীবনে উল্ক্লিতর রপে ঈর্মরের প্রকাশ হয়।

যাং। কিছু সতা, যাং। কিছু ভাল, যাং। কিছু পবিত্র, সকলই ঈখরের: ঈখরের শক্তি ভিন্ন রসনা একটী সতা উচ্চারণ করিতে পাবে না, কণ একটী সতা প্রবণ করিতে পারে না, মন একটা সত্য চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক
সত্য কথনের মধ্যে সত্যক্ষপের প্রকাশ হয়। ঈশরের
সত্য মনুষেরর রসশা হারা উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়।
ঈগর অনন্ত প্রেমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটা কুদ্দ
ক্ষেহের প্রতিমা মা না থাকিলে আমরা তাহাকে মা বলিয়া
ভাকিতে শিবিতাম না। অর্থাং আমরা তাহার অনস্ত
সন্তানবাংসল্যের কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। স্থান
ভূমিন্ঠ ইইবার পুরের সম্বরের প্রেম সেই সন্তানের মার মনে
ক্ষেহ এবং স্থনে চুন্তরপে পরিণত হয়। ঈশর বলেন আমি
সতীর শুদরে সতাহরণে এবং অননীশুদরে অপত্য স্লেহরপে
প্রকাশিত থাকিব। স্প্তিতে নিয়ত এক্ষের এই বায়া পূণ
হইতেছে।

ঈশরের দর। মাংস হইরা প্রেমিক মানবদেহে আকরে ধরিতেছে। সেইরপ নিব্লিকার, সর্ব্বভাগী বৈরণী ঈশরের বৈরাগা বৈরণী দৌশরীরে মাংসের আকার ধরিতেছে। পৃথিবীর মহাপুর ঘদিগের কঠোর বৈরাগা ত্রন্ধের অনস্থ বৈরণ্ডোর আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাগী ঈশর জীবের শহীরের ভিতরে বসিয়া অনাসভি ও আজুনিএহরূপে খেলা করিডেচন আমার হাত ধধন কোন হংখী গরিবকে প্রসাদের ভ্রম আমার হাতের ভিতরে ঈশরের দ্যার হস্ত কার্য্য করে। এই কথা ভানিয়া হে নায়ে মহায়, কথন বলিও না যে ঈশর মানুষ হুইলেন। এইরপ অসতা কথা বলিয়া বাজধার্মকে

কলদ্ধিত করিও না। কিন্তু বল যে ঈর্যরের অন্তপ্রেম বিক্তরপে মালুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া দুঃধীর দুঃধ মোচন করিল। জীবের ভিতর দিরা রক্ষের প্রেম বিনিঃস্ত হইল।

ঈগর সকল গৌরবের অধিকারী; সকল সংকর্মের গৌরব তাঁচারই। সংক্ষা করিয়াছি বলিয়া ঈশরের নিকটে কাহারও দর্প করিবার অধিকার নাই। তাহার নিকটে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া য়য়। অতাও জবতা লোক মদি সংক্ষা করে তাহাও ঈশরের প্রেমের উভেজনায় সম্পাদিত হয়। সকল মানুষের ভিতরেই ঈশরের অবতরণ কিন্তা তাঁহার বিশেষ অবতরণ মহাপুর মদিগের জীবনে। চকুমকির পাথর আঘাত করিলে কিয়া দীপ শলাকা জালিলে যেমন অক্কার মধ্যে চড়াং করিয়া আগুন বাহির হয় সেইজপ এই পাপ অক্কারময় মলন স্লয়ের মধ্যে সয়ং ঈশর প্রত্যাদেশ বাহির করেন। য়ধনই এইজপে আমি প্রত্যাদিটি হই তথ্যই ইনিয় দমন হয় এবং মন ঈশ্বরের প্রাশান্তির অধিকারী হয়। ঈশ্বের প্রত্যাদেশ মৃত্যাধানী শক্তি লইয়া জীবান্ত্রার মধ্যে অবতীন হয়।

ঈরর বয়ং আমাদিগের ভিতরে আমাদিগের শক্তি হইয়া আমাদিগকে পরিবাণ করেন। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদরের মধ্যে ঈগরের প্রাণ হইতে নৃতন নৃতন প্রেম সঞ্চার হইতেছে। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন গুরুর হঙ্গে নাই, এফা তাহাকে পাইয়াছেন এবং তিনি এফাকে পাইয়া-ছেন। তিনি এফের এবং এফা তাহার। তিনি এফোর সম্বে একীছুত। এফোর সং পভাব তাহার স্বভাব। আপনার বক্লে স্বারের আবি ভাব অভেব করিয়া প্রত্যাদিও আ্যা কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সক্ষত্র স্বায়কে দেখিতে পান।

স্থর ইতিহাসের মহাপুর ষদিগের মধ্যে, ঈথর প্রস্কৃতির মধ্যে, ঈথর প্রত্যাদিউ আন্তার ভিতরে, এই তিনেতেই ঈথর। যথার্থ পূর্ণ ঈথরকে এইণ করিতে ইচ্চা হইলেই ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে থে তাহার আবিভাব ও বিচিত্র লালাভাগেও এইণ করিতে হইবে। ঈথর তাহার সায়ভক্ত স্থানাদগকে ছাড়িয়া তোমার বাড়ীতে ঘাইতে পারেন ন্থা যদি চুমি ভাহাকে চাও, তাহার প্রেরিত মহাপুর ষ্ণিগবেও স্মাদর কারতে হইবে। জগতের ইতিহাসে হিলু, বৌর, হ্বথান, মুসল্যান প্রভৃতি যত ধ্রপ্রস্করকর নাম কেলা আছে স্বেন্দ্রকে মহে লইয়া ব্রপ্রতিহার পূর্ণ বিশ্বাসার বাটাছে আবিছাত হন।

চে ভান চুমি ইতিহাসের একটা পাতাও কাটিতে পার না। প্রচান যোগা ক্ষিদিপের মধ্যে ওপ্রনে যোগেগ্ররপ্রে প্রকাশিত : ব্রদেবের ভিতরে সক্ষতাগা পরম বৈরগ্রিকপে; মুদ্রার ভিতরে বিকেকসিংহাসনে প্রতিটিত রাজ্যরপে; ঈশার প্রাণের মধ্যে পিতা ও প্রভুরপে; জীগৌরাসের ভ্রম্ প্রেমোয় ত স্থারপে। ঈশর দেশে দেশে যুগে যুগে বত
লীলা করিয়াছেন এবং তাঁহার যত বিচিত্র খভাব প্রকাশ
করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান ইতিহাদের কোন অংশ হইতে ঈশরকে বিযুক্ত করিতে পারেন
না। হে প্রাপ্ত, তুমি বলিভেছ ভোমার হুদ্য হোট; কিন্তু
ঈশর ভোমার হুদ্যকে তাহার সমুদ্য বিধান গ্রহণ করিবার
উপযুক্ত করিয়া স্কল করিয়াছেন। যোগা, ভক্ত, প্রেমিক,
জ্ঞানী, ক্র্মী সকলেই ভোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে
পারেন।

এক ঈধর নানারপে নানা প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। থিনি হিমালয় শিথরে করওলয়প্ত আমালকবং যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই ঈশা মৃসা ও প্রীগোরাস প্রভৃতি মহাস্থাদিগের নিকটে ভির রূপে দেখা দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আছ তোমার আমার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিভেছেন। সেই পুরাতন ইভিহাস ও বভমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশের অগ্নি মধ্যে সেই এক ঈশ্বরকই দেখিতেছি। প্রকৃতির দিয়া আমার ভিতরে আসিলমাজের ইভিহাসের ভিতর দিয়া আমার ভিতরে আসিলেন। আমার মধ্যে তিন এক ইইল। যিনি ইভিহাসের ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং থিনি ইভিহাসে ও প্রকৃতির

ঈরর তিনিই আমার ঈরর। অতএব তিন ঈরর হইল না, এক ঈশব। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসভার ভিতরে সমুদ্র সূতা ড্বিয়া গিয়াছে। এক সূতা স্বরূপ ব্রহ্মকে স্থান্ত হাই সভা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই এক ব্রন্ধ অন্ত আকাশে বিস্তৃত, ইতিহাসের মহাপুরুষ্দিগের জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আস্থার ভিতরে অভ্যদিত।

## পাপীর জন্ম সাধুর প্রায় 65 छ।

রবিবার ২২শে হৈত্র, ১৮০২ শক; ৩রা অপ্রেল ১৮৮১।

ঈশবের একটা কার্যা আপাততঃ অক্সায় বলিয়া বোধ হয়। এই কাৰ্য্যনীর গৃঢ় ভবু বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কুত্র করে, এবং কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্তায় কার্য্যটী কি ? জগতের দোষের জন্ম নির্দোষ সাধদিগকে কট দেওয়।। বাস্তবিক অনেকে এই প্রশ্ন করে যদি ঈর্গুর ম্থার্থই সায়বান হন তবে তিনি জগতের পাপ বাশির জন্ম তাঁহার ভক্তিগকে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন গ এ কি সুবিচার গ এ কি জার নিপ্পতি ৪ কোন জার অনুসারে অপরাধী জগতের জত সাংদিগকে দও পাইতে হইল গ

হুও ব্যভিচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মহাপুরুষেরা আপন-দিগের জীবন বিস্প্রেন দিলেন। তাঁহারা আপন অংপন ব্রুম্বার র জ দিয়া পাপী গুধিবীর জন্ম প্রায়নিংভ করিলেন।

ছুও পুথিবা মহাপ্র ষ্টিগের মুক্তক ছেদন করিয়া ভ্যানক
নিট্রভা প্রকাশ করিল। ইভিগাস এ সকল নিদারুপ ঘটনা
লিখিবার সমন্ন কাদিতে লাগিল। ন্যায়বান ধর্মিরাজ উত্থর

অভক্রিগের পরিত্রাধের জন্ম সাধুজীবন বলিদানরূপে প্রথম
করেন। অসাধুদিগের কল্যাধের জন্ম সাধুরা অকাতরে আপনদিপের প্রাণাদান করেন। পাপী উদ্ধারের জন্ম স্থান্থ প্রভ্রাসাধুদিগের মুক্তক চাহিলেন; প্রভুর দাস সাধুগণ হাসিতে
হাসিতে গাহাদিগের মুক্তক দিবেন।

শত শত ভারণাকার নিগুরচিত্ত দানবপ্রকৃতি মহন্যা পৃথিবীর এক একজন মাগুর মন্তক ছিন্ন করিল। শক্রেদিগের
অধাবাতে সাগুর শরীর হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।
সেই রকপাতে সাগুর মহা হইল। কিন্তু সেই এক এক বিল্
র নহইতে সিন্ধালা গুলা ইছিল পৃথিবীর রাশি রাশি পাপ
কল্প বৌত করিল। নহবলি যদি দিতে হয় তবে রক্ষসিংহাসনের স্মাক্র সায় সক্রনের জীবন বলি দেওধাই
করিল। মাধু তিন আর কে নহবলির উপরুত্ত হ মেন
তেমন জাবন ঈথর এহল করেন না। মাধু সক্রতাঝা
বৈর্গী হও তবে ঈথর ভোমাকে বলিস্কর্প এহল করিছেন।
বিরাগি হই য়াছিলেন অসার্ পৃথিবী তাহাদিগবেই নিন্ধারক্রপে
সংহার করিলাছে। কোন সাধুকে ক্রশে হত করিয়াছে

কাগাকেও অধিতে দত্ত করিয়াছে, কাগাকে হিংগ্র জন্তর নিকটে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, কাগাকেও নানা প্রকার মন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছে।

সাধুদিগের প্রতি অবিধানী পাণাসক পৃথিবীর ভয়ানক
নিষ্ঠ্রতা ও নির্বাচন মারণ করিলে হুদরের রক্ত শুকাইয়।
য়ায়। এ সকল হুবিবহ ঘটনা দেখিয়াই অনেকে জিজামা
করে সাধুদিগের প্রতি এরপ নিষ্ঠ্রাচরণ হইতে দেওয়া কি
ঈশরের অবিচার নহে 
 পরের পাপের জন্য সাধু কেন
মরিবেন 
 কিল সাধু ভিল আর কে পরের হুংখ ভার স্থ
করিবেন 
 হুংখা পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর
কে এত ব্যাবল ইইবেন 
 আর কাহারও স্কল পাপভার
বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান
দেশ বংশের পাণ, দশ জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর পাপভার
সাধুর স্কলে হাপন করেন।

সাধু পরহংথে সর্কলা হংশী হন। তাঁহার সমস্থ শরীরে
পরের হংখানলের জালা যথলা। হে সর্ক্ত্যালী সাধু, কৈ
তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির
জন্য তো এত ভাব না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত 
গ্রংখে কেন তুমি হংশী হইলে 
গ্রান্তির অল বন্ধ নাই, অমুক ব্যক্তির
জালিতেছ 
গ্রাহা, অমুক ব্যক্তির অল বন্ধ নাই, অমুক ব্যক্তির
রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যক্তি কেন হ্রাপান করিল, অনুক
আমে আজে পর্যায় কেন বিক্লালয় স্থাপিত হইল না, কেন

এখন পর্যান্ত নর নারীর ব্যবহার প্রিত্র হইল নু, এ স্কল চিত্তায় কেন ভূমি আপনাকে আবুল করিভেছণ পরের তুঃথের জালায় রাতিতে তোমার নিদাহয় না৷ তমি দিবা-নিশি কেবল পৃথিবীর নরনারী সকল কিরপে ওদ্ধ ও দুখী হইবে এই ভাবিতেছ। হে সাধু, ভূমি অংশ্ব-বিষ্তুত হঠয় ছাগতের স্থাধে তথী, জগতের হঃখে হংখী হইষাছ। সমাস ুখিবীর সঙ্গে তুনি একী হত হইয়া গিয়ছে। কি চীন রাজো কি আমেরিকা ভূখণ্ডে যে কেহু কোন প্রকার চুঃখ স্ফু করে তাহা ভোমার ছঃখ। অন্য লোক কাছিলে ভুমি কাছ অন্য লোক হাসিলে ভূমি হাস। চীন হইতে আমেরিকা প্রার হত দেশ, যত গ্রাম, হত নগর আছে, এ সকল স্থানে যত লোক বসতি করিতেছে ভাষাদের সকলের বিপদে ভূমি বিপর, তাহাদিগের প্রতিজনের হুঃখে তুমি হুঃখী। তোমার তংখ ভারের পরিমাণ নাই। অন্য লোককে স্যাতে কাম-ডাইল, ডুদি মনে করিলে ভোমাকে বাঘে কামডাইয়াছে। অপরের রোগ হইরাছে তুমি মনে করিলে তোমার রোগ হইয়াছে: অপবে পাপের জন্য আগ্র্যানিতে প্রভিতেছে. তমি মনে করিলে ধেন তুমি পুড়িতেছ।

বাস্তবিক সার্ত্তর বিষম দার। সার্র মন্তকের উপরে সমস্ত মানব মওলার ওরতর হুংগভার আপেন, আপনি আদির। পড়ে। সাধারণ লোক সার্ব বুকের হুংগাথির গভীরত।ও তের্থিত: বুলিতে পারে না। সকল গুথিবী যদি একজন হর তবে সেই একজন সাধু সক্তন। স্বার্থপর সংসারের কীট পরসূত্র কাতর হইতে পারে না। পরসূত্র কাতর হওয়া, পরতঃখ মোচন করিবার জন্য দয়াদ্র হওয়া যথাথ নিঃস্বার্থ সাধুর লক্ষণ। সাধুর আপনার দুঃখ নাই ; কিন্তু পরসংখে তিনি সর্বদা জংগী। সকলে ঠাডা জল ধাইল, সাধু আগুনের জল খাইলেন। ছুর্তিক ধ্রণায় সহ্র সহর লোক মরিতে লাগিল সাধারণ লোকেরা এ সকল চুর্ঘটনঃ দেখিয়া সুখে নিড়া গেল: কিন্তু সাধ কাদিতে লাগিলেন।

সাধ হইবামাত আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রহত রাখিতে হইবে। যে পরিমাণে সাধু সেই পরিমানে পরের দুঃখ ভার বহন করিতে হয়। জগতের পাপ দুঃখ ভার লয় করিবার জন্যই ঈশর ভাঁছার স্বর্গ হইতে সাধু সঞ্চী, . বৈরাগী, ধোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন। যিনি যে পরিমাণে সার ভাঁহাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য দ্রুসভা করিতে হয়। পরের দোষের জন্য সাধুকে দ্রু স্মাক্রিতে হয়, এই কথা বলা হইলেই অনেকে মনে করে ভবে ঈথর অন্যায় আচরণে অপরাধী; কিন্তু বাপ্তবিক ভাহা নতে। কেন না সাধুগণ যে পরের তুংখে তংগীহন ভাহা ভাঁহাদিগের পক্ষে দও নহে; কিন্তু সাধুতার পুরস্থার এবং ভাহা জগতের মঙ্গল সাধনের বিশেষ উপায়। যদি কয়জন মহাব্র্য জীবন না দেন তবে পাপী জগং কিরূপে উরার হইবেণ য়খন পাপী বিধাসের সহিত, কুত্ত জ্লয়ে এই কথা বলিতে পারিবে "অনুক সাধু আমার জন্য মরিয়াছেন" তথন সাধুর জীবনধারণ সার্থক হইবে। জগতের এই স্থাভাবিক উক্তি, "সাধুরা রক্ত না দিলে উপাসনা বিহীন দোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসক লোক সকল বৈরাগী হইত না."

সাধুর জীবদশার পতিত জগং তাঁহার মহরু বুঝিতে পারে
না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন পাশীরা সাধুর নিঃ সার্থ উদার
ভাব বুঝিতে পারে তথন তাহারা সাধুর হুঃর্থ ও মনোবেশনা মূরণ করিয়া হাহাকার করিয়া কাদিয়া উঠে। প্রত্যেক
সাধু মহাপুঞ্ছ পাশী জগতের জন্য প্রায়শ্চিত করেন।
প্রায়শ্চিতের অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর সাধুর রক্তে তুটু ইন।
ভগবান কি প্রিয় পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভালবাসেন ?
তিনি কি ভকরকে লোলুপ, না ভক্তবংসল ? প্রায়শ্চিতের
অর্থ এই যে, যে কেই পরের হুঃর্থ মূরণ করিয়া অঞ্চ বিসর্জ্জন
করে, কিল্বা পরহুঃর্থ মোচনের জন্য আপনার রক্ত পাত
করে, ঈশ্বর বিশেষ আশীর্ষাদের সহিত সেই অঞ্চ ও সেই
রক্ত গ্রহণ করেন এবং উহা ছারা জগতের মৃতি সাধন
করেন।

হে ব্রাহ্ম, তুমি আমাপনার স্ত্রীপুত্রের জন্যই বা কত কট বহন কর এবং কত রাত্রিই বা জাগরণ কর হ তোমার ভাবনার বিষয় তিন চারিটি লোক; কিন্তু যে সাধুর কোটি কোট সহান তাহার কত হৃঃখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। যাহার প্রতি ভোমার বিভ্যাত্র ভালবাসা আছে তাহার দুঃখ দেখিলে ভোমার কত দৃঃখ হয়। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত ভগতের প্রতি বিস্তুত হইয়া রুহিয়াছে সমুস্প জগতের হুংখে ভাঁচার কত হঃখ। হে গৃহস্থ আছে, তুমি একটা হাড় পরি-বারের জঃখ ভার বহন করিতে পার নং, আনর যিনি শত শত গ্রাম, শত শত নগর এবং বড বড ভগডের হঃখ ভার বহন করেন তাঁহার দুঃধের গুরুত্ব কেমন অসংনীয়।

সাধর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অংগাং প্রতঃখ মোচন করিবার জন্য যত আবুলতা বাডে তত ভাঁহার ভূঃখ বুদ্ধি হয়। পরতঃখহারী ঈ্ধর সাগুদিগকে এই নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সার হইলেই শত শত দেশের হঃখভার নিজ স্কলে এইণ করিতে হয়। সাধুর। যতই প্থিবীর বিলাগ লালসা পাপাস্ক্রির আঙ্ক এবং রাশি রাশি দুঃধ যত্না দেখিতে পান ততই ভাগার: সহাত্তুতি জন্য প্রচুংখের জালার অস্থির হন। এই দঃখ অথবা দ্যার জালাতেট ঠাছার। মরিয়া ধান। সাধুদিগকে বধ করিবার জন্য জুশ, অগ্নি, মথবা শেলকে নিমন্ত্র করিবার প্রয়োজন নাই, ভাঁচার আপনাদিগের দ্যার জালাতেই অপেনারা দুর হন। দ্যাদীল প্রধের। ভানেন দ্যার আঙ্জন কেমন অস্ত আঙ্ক। প্রেমিক ব্যক্তি জানেন প্রেমের আন্তন কেমন অসংনীর: যেমন বাতি অপরকে অংলোক দান করিছ: আপনার আগুনে অপেনি ক্ষয় হইতে থাকে এবং ক্রমে দুরু হইয়া যাত, সেইরূপ মহাপ্কদেরাও পৃথিবীর হংগী পাণীদিগকে কথী করিবার ভন্য প্রেমালোক দিতে দিতে আপনাদিগের প্রেমানলে আপনার। দার হন। "হে প্রেমিকদল, ভোমর। প্রের জন্য প্রাণ দেও" সাধুদিগকে একপ উপ্দেশ দিতে হয় ন। নীখার। আপনাদিগের প্রেমের উত্তেজনাতেই আপনার। মরির। যান।

হে ভারতবর্ষের নর্বিধানান্তিত প্রায়েগণ, পৃথিবীর সাধুদিগের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া ভোমাদিগের মনে কি
কোন মহা ভারের উদর হয় নাণ পৃথিবীর, বিশেষতঃ
ভারতের হংব মোচন করিবার জন্ম ভোমারে করজন হিদ
ঈহরের চরণে জীবন উমস্থান। কর ভবে হিন্তুগনের অধ্যপাপের জন্ম আর কে প্রায়ণিত করিবেণ এত শতালীর
রাণীক্ত পাপ কল্পান দর করিবার জন্ম একটা প্রকাণ্ড হনহৈন্তিয়ী স্বেত্যাণী সাহ্দল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধ্যেণ
হিন্তিয়া স্বেত্যাণী সাহ্দল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধ্যেণ
হিন্তুগন চাই। হুই একজন সামান্য লোক হাজার ব্যায়ণের
পাপের প্রায়ণিতি করিতে পারে না। নর্বিধানের ব্রুগণ,
ভোমার স্বল্ল এক হৃদ্ধ হুইয়া জাগিয়া উঠা ভোমাদিগের
ভীবনে যাহা কিছু ঈরবের ভাব, স্বানীর ভাব আছে, ভাগা
প্রদান করিয়া প্রিত জন্মভানিকে উন্নত ও উন্নার কর।

অসাধারে সহিক্তা, অসাধারে লয়া, অসাধারে বিধাস, অসাধারে বৈরাগা, অসাধারে আছেও, অসাধারে প্রসেব প্রতি সমূত্র না সেধিরে বিগ্রগায়ী ছগ্ন ফিরিবে না।

দেমন বোগ কটিন ও বহু দেশবাপী তেমনি ঔষধও থব শক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্যক। যেমন পাপ, উহাকে ছন্ত করিতে তেমনি বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত, আজু-জায়ের দৃষ্টান্ত, কিন্দা বিখাদের দৃষ্টান্ত কি কেবল একজন লোকে বন্ধ থাকিতে পারে ৪ প্রেরিত মহাপ্রযেরা জগতের পরিত্রাণের জন্ম অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান করিলেন। প্রেরিত প্রচারকেরাও সর্ববিভাগী বৈরাণী হইয়া উচ্চ ধর-**জীবনের দৃষ্টাত্ত দেখাইলেন। হে গৃহস্থ** রাম্নগণ, তোমক কি এ সকল দৃষ্টাত্ত দেখিয়াও জগতের পরিতাণের জন্ম কিছুই করিবে না 📍 বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুর ম ও প্রচারকদিগের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে ও ভগবানের কি ইফ্রানয় যে গ্রাশ্রমেও বৈরাগা প্রতিষ্ঠিত হউক্ ৭ "কলা-কার জন্ম ভাবিত না এই উপদেশ কি কেবল অল ক্ষত্তন লোকের জন্ম লা। ভগবানের ইচ্ছা, কি সক্তাগা বৈরগৌ, কি ওহস্থ বৈরগী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন।

চে ব্রাহ্মগণ, ভোমাদিগের ভাতারা দেশের পরিবার্ণের ভত বৈরাগী ইইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেলেন, ভোমরা कान खार्प हे नियापछ, विषय वांत्रनात मात्र । प्रशास्त्रव কীট চইয়া থাকিবে গ পরতুংখে কি কখনও ভোমাদের দংধ হয় নাণ দেশের যুবারা কেন উপাসনাশীল হইল নাণ হীরা কেন ব্রহ্মপরাহণা হইল নাণ বালক বালিকারা কেন ফুনীতি পরায়ণ হইল না, এ সকল সক্রিয়া ও জগতের

কল্যাণ কামনা কি ভোমাদিগের স্বার্থপর মনে কদাপি স্থান পায় নাণ তোমৱা কোন এভর সেবা করণ তেমেরা কাংরে জন্ম সমন্ত দিন কার্যাণায়ে পরিভাম কর ও আর ভোমৰা স্বাৰ্থপৰ বৈৱাগাবিহীন বিষ্টী হইয়া সংসাৱের সেবা কবিত্র না। তোমরা দৈনিক পরিশ্রম ছারা যত অর্থ অর্জ্জন করিবে তংসন্দর সেই সক্ষত্যাগী ভগবানের হস্তে অর্থণ কবিও। তেমেরা আর কদাচ আপনাদিলের ও আপনাদিলের পরিবারের ভরণ পোষ্ণের বিষয় চিতা করিয়া মনকে কলঙ্গিত করিও ন: । নিভিড বৈরাগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নিউর কর। ভগবান নিতা এই কথা বলিতেছেন, 'কেবল প্রেরিভেরা কল্যকার জন্ত ভাবিবে না ভাষা নহে, কিন্ত কাহারও কল্যকার জন্ম ভাষা উচিত নহে, কেন না আনি প্রতিভানের পিতা এবং প্রতিপালক।" নববিধান ভুগবানের এই ব্রেড স্পত্ত ছোম্পা করিষা দিতেছেন। গ্ৰন্থৱের আদেশে নববিধানাশ্রিত সকলেই ঈশা, ২সা, নানক, ্চতন্ত প্রভৃতি মহাজনদিলের প্রদর্শিত বৈরাগ্য পথে চলিবে। প্রেহিত প্রচারকের। সক্ষত্যাগী হৈরগণী হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্য প্রধে চলিতেছেন। অলত্যাগী গ্রহণ্ড ব্রান্ধেরাও আপন্যদিগের উপাৰ্ক্তিত সমাসূ অৰ্থ ভগৰানের হলে সমূৰ্যণ কবিষা বৈবাগা भाव हिलायन। প্রাতাক উপার্চ্ছনশীল গছর রাজ ভুগ-বানের হতে উপার্ক্তিত সমস্ত ধন সমর্থণ করিয়া সংস্থানামে ষোল বৈহালা স্থাপন করিবেন। যেমন সর্ক্তালী বৈহালী

ঈর্বরের আশির্ক্সদের পাত্র, মেইরূপ প্রভ্যেক ত্রশ্বনিষ্ঠ গৃহস্থ বৈরাগাও ভাঁহার আশীক্ষাদের পাত্র।

## বিষয় এবং বৈরাগ্য।

त्रविवात २३८म हे छ , ১৮०२ मक ; ১०३ এপ্রেল ১৮৮১। বিষয় এবং বৈরাগ্য তুই দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার পৃথিবী। একবার বিষয় টানিতেছে পৃথিবীকে, আর একবার বৈরাগ্য টানিতেছে পৃথিবীকে। নিয়ত এই চুয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। অনেক দিন যদি পথিবা বিষয়ী থাকে আবার বেরাগ্য প্রবল হইয়া পৃথিবীর উপর আপনার আধি-পত্য স্থাপন করে। পথিবীতে যতবার বিষয়ীদল প্রবল হইয়াছে ভতবার মহাবৈরালা সকল আসিয়া প্রকাঞ বৈরা-গ্যের অনল প্রজ্ঞালিত করিয়া গিয়াছেন। বিষয়াসভির মহোষধ বৈরাপ্য। ঈশা, মুমা, শাক্য, চৈত্ত প্রভৃতি প্রধান বৈরাগাগণ বিষয়াসক্ত ক্রম প্রিবীর স্থাচিকিংসক। প্রবল বিষয়রোগ দর করিবার জন্ত সক্ত্যাগী পর্য বৈরাগী উপরের দারা আদিও হইয়া প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ ছইতে অবতঃশ করেন। প্রধান প্রধান সাধ্রণ ইতিপর্ক্তে ভবিষ্যদানী ছারা সক্ষমাণারণকে জাত করিয়া গিয়াছেন যে যখনই পৃথিবীতে ই লিয়াস্তি, পাপ বাভিচার প্রবল চইবে তখনই স্থা চইতে মহাবীর বৈরাগীর দল আসিবা মায়া পাশ চেদন করিয়া পৃথিবীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন।

विष्ठपुत्र मुहरीयम देवत्रांगा । देवतांगा छेयम प्राप्त जिल्ल বিষয়-রোগাক্রাম্ভ পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। ঈরুরের পরিতাণদায়িনী কুপার এমনই আয়োজন যে ংখনই পথিবীতে বিষয়ের প্রাবলা হয় তথনই বৈরাগ্যের প্রাতৃত্যি হয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রাত্ব পৃথিবী মৃতপ্রায় হয় তখনই স্থা হইতে বৈরাণীদূল আসিয়া রুগ্ন প্রিবীর চিকিংসাও রোগ প্রতীকার আরম্ভ করেন। পৃথিবীর ভবিষাৎ তুর্মশা ভানিষাই রক্ষাকালী, অনুত্রকালী, সুর্বপ্রিম্থী মহাকালী এই বাবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদিগের শুভাগমন কেন হয় ৭ এই খোর বিষয়াস জু পৃথিবীতে সময়ে সময়ে বৈরাগীদল কেন আসেন গ পৃথিবীর এত লোক কেন সর্মম ছাডিয়া বৈরাগী হন । ত্রমচারী বৈরাগীগণ গৈরিক বস ধারণ করেন কেন গ ধর্মের জন্ম এত কঠ সভা করেন কেন ৭ সংমারের কুখ সম্পদের নিকট বিদায় লুইয়া কওঁ-কুণীরে বাস কেন গ এ সমুদর তীর কঠোর বৈরাগ্য সাধনের কারণ কি ? কারণ কেবল পৃথিবীর বিষয়াস্তি।

পৃথিবীতে যথন বিষয়সক্তি বোল আনা হয় তথন তাহা নিকাণ করিবার জন্ত বৈরাগ্যও যোল আনা চাই। ধেমন বোগ তেমনি উষ্ধ। বৈরাগ্য কিছু হোমের অধি। প্রাচীন যোগী ক্ষিও অধিহোতীগণ যেমন অধি জালিয়া নিত্য হোম করিতেন এবং বাহু ভঙ্ক করিতেন সেইরপ বৈরাগীগণ আন্ধানিগ্রহ, ইন্দিরদমন, মনসংখ্য প্রভৃতি বৈরাগ্যের আঙ্ক

ন্দালিয়া পাপাদক্তি ও বিষয় কামনা ভদ্মীভূত করেন। প্রেরিত বৈরাগীগণ দেখিতে পান পৃথিবীতে অনেক শতাকী ইইতে বিষয়াসক্তি উংকট রোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্ত বৈরাগ্যে এই রোগের উপশম হইবে না, এই জন্ত তাঁহারা একেবারে পূর্ণ বৈরাগ্যের পথ অবলখন করেন। বিধাতা পুরুষ যথনই দেখিতে পান যে তাঁহার প্রজা সকল উংকট বিষয় রোগালোভ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে তাহাদিগকে মৃত্যু ইইতে রক্ষা করিবার জন্ত এক দল সক্ষত্যাগী বৈরাগী প্রস্তুত.করিতে থাকেন।

যেখানে বার লক্ষ্য লোক বিষয় বিষ পান করিয়া মরিতেছে সেখানে অন্ততঃ বার জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যেখানে
পকাশ লক্ষ্য লোক বিষয়ী হইয়া মরিতেছে সেখানে জন্যন
পকাশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যে পৃথিবীতে কোট কোট
লোক বিষয়-পরল পান করিয়া মরিতেছে সেখানে রোগ
দমন করা হুই একজন সামান্ত করিরাজের কর্ম নতে।
ধেখানে বিষয়-রোগ অতি সামান্ত সেখানে ধংসামান্ত অল পরিমাণ বৈরাগ্য সাধন ছারা সেই রোগ দর ইইতে পারে;
কিন্তু ধেখানে বিষয়াসক্রি অত্যন্থ বিস্তীকার সম্ভব নতে।
ধ্যেমন কঠোর রোগ সেইরূপ উপযুক্ত ঔষধ আবিজ্ঞক। এই
জন্ত প্রিবীর উংকট বিষয় রোগ দর করিবার নিমিত্ত প্রধান
প্রধান বৈরগীগণ কেবল সংসার পরিতাগে করিয়াছেন ভাই। নহে; কিন্তু বঁগোরং আপনাদিপের প্রাণ প্রায়ন্ত বিস্ক্রন দিয়াছেন। ধর্ম কাঁগারং বুনিতে পারিলেন যে পুথিবীর ধ্যকপ কঠোর সাংখাতিক রোগ ভাগাতে কয়েকজন লোক প্রণ নাদিলে মাত্র এই বিষম রোগ হউতে একেবারে রক্ষা পাইবে না ভংক্ষণাং ভাঁহারা ঈশরের নিক্ট আছে-বলিদান কবিলেন।

যখন বছ বছ বৈরাণীগণ বিষয়াসক্ত কঠোর মন্তব্য মণ্ডলীকে বৈরাণোর দুটান্ত সকল দেখাইতে লাগিলেন তথন পথিবী পরান্ত হটয়া বালতে লাগিল, "হে বৈরাণী ভারণণ, আমাদিপের ভার ভোমরা অনায়ামে এত কট সহিলে, ভোমাদের ব্যবহারে আমর: পরান্ত ইলাম। ভাইগণ, আর আমর: নাঞ্জিক হইব না, আর অপবিত্র আমোদে প্রমাদে মন্ত বাকিব না, অবে টাকার ভার উন্দাদ হটব না, আর অসাধ্য দুগান্ত দেখাইয়া চারিদিকে বাভিচার অধ্য বৃদ্ধি করিব না, আর ভোমাদিগের দ্যান্ত কিমান ভারত করেব না; আর ভারতির ক্রান্ত বাদিকের দ্যান্ত ক্রান্ত ভারতির ভারত করেব না; আর ভারতির ক্রান্ত বাদিকের দ্যান্ত ক্রান্ত বাদিকের দ্যান্ত ক্রান্ত বাদিক করা।

ইং৷ অপেকা কঠোরতর রোগের সময় নিদারণ পৃথিবী কখন ধর্গা হারা কখন আন হারা, বখন কুশ হারা কখন কথি হারা, বখন কুশ হারা কখন বফ প্রকারে লগতের হিটিছমী বৈরাগীলিগকে প্রাণে বধ করিয়াছে। তুলির পৃথিবী বলিয়াছে হৈ বৈরাগীলগ, আমেরা ভামানের ঈশ্বরকে মানি না, আমেরা নালিক স্বেছারারী হবীয়া যারা কুলী ভাগে করিয়াছি এবং খোর মোহ নিছার

মতেতন ছিলান, এমন সময় কেখে সইতে তোমর আসিয়'
নান: প্রকার উপদেশ দার। এবং রজনাম কীউন করিয়।
কামাদিগের নিড়া ভাগিরাছ। আমরা আমাদি প্রমাদ ও
মন্ত্র পান করিতে গিরাছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে সে
সকল আমাদে প্রমাদ করিতে দিল না, ভোমর: আমাদের
ভয়নক শক্র, অতএব ভোমাদিগকে এই সংহার করিতেছি "

এই বলিয়া आञ्चन ভালিল, जुन ভুলিল, বাণ ছুড়িল এবং সাধুদিগকে মারিল। এইরপে দেশে দেশে, যুগে যুগে, নিষ্ঠা ভাষণাকার জন্ত্র-প্রকৃতি, দানব সমান বিষয়ীদল নানা প্রকারে সাধ বৈরাগীদিলকে বধ কবিয়াছে। বিষয়াসভ মত মানব অনেক সময় বৈবাগীদিগকে বিনাশ কবিয়া পরিশেষে তীয় অনুতাপ অতে মাপনার মন্তক আপনি ছেদন করিয়াটো रिकाली मा अतिरल श्रविनीत डिकारक डिशाबाइक नारे। অতএব হে প্রেরিড বৈরাগীগণ, পৃথিবীর পরিত্রাণের কল্য তোমরা ঈশবের চরণে আজু-বলিগান কর। তে নববিধানের रिवताशीमना, ८२ नवविधास्त्रि भाषकमन, भागाना रिवतारशा व्हेरत ন', এই সাগর সমান বিষয়াস্তি দামান্ত বৈরাগ্যে কিরুপে ভোমর হর করিবে ৮ ভোমরা এখন বৈরাণী হও ধাচাতে সমস্ত হিশুস্থানবাসীরা ভোমাদির্পের বৈরাপ্য দেখিলা কাঁদিবে এবং বিষয় ব্যোগমুক্ত হইয়া সূর্বে চলিয়া ঘাইৰে ৷ তে ব্যুগণ, ধদি ভোষরা একেবারে বিষয় ফুরের লাল্যা ছাড়িলে মান-ভূমির পরিত্রণ হয় তবে ভার তে'মর; বিলহ করিও না। যদি ভোমাদের একটা আফুল কাটিলে এক লক্ষ্ণোক 2005 ওবে কোটি কোটি লোককে বাচাইবার জন্য ভোমাদিগকে কত্তরজ দিতে হইবে একবার ভাবিয়া দেধ।

যে পরিষাণে বিষয়-রোগ উৎকট সেই পরিষাণে বৈরাগ্য ও ভাগিওীকার চাই। ইহা অন্তান্ত গণিত শান্তের কথা।
ইহা ধথা সাধানের চমংকার অল্পান্ত প্রত্যাপ্তর কথা।
ইহা ধথা সাধানের চমংকার অল্পান্ত প্রত্যাপ্তর কথা।
বেগের গনিমাণ বৃদ্ধিরা উপরুক্ত পরিমাণে বৈরাগ্য প্রেবণ করেন। পৃথিবীতে এখন বিষয়-রোগ ভ্রমক প্রবন্ধ ভর্মার ইয়াছে,
এই সময় পূর্ণ যোল আনা বৈরাগ্য ভ্রম ভাব উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। এই জন্য ভ্রমান ঠাহার সমূদ্য বিরাগীদিবকে মানিলিক মানিলিক করিয়া নববিধানের সামে প্রেবণ করিছেন।
দিবকে মানিলিক করিয়া নববিধানের সামে প্রেবণ করিছেন।
দ্বিধান বিষয়ান বেগানীদিবক একত লইছা এই নববিধানের
দ্বান্ত গাল-রেন হারিবেন। যখন প্রকান্ত ধণ্ডবীরবান, সর্বেশ-ভূম বিরাগান সংখ্যায়ামিতির বিক্তির এক যাইয়া দুল্ডমান ভ্রমান বিধান বিষয়াদিল এ সকল মহাধ্যালালিকে সাম্বান্ত হার দিবলৈ সম্বান্ত হার দ্বানার বিষয়াদিল এ সকল মহাধ্যালালিকের সাম্বান্ত হার দ্বানার বিষয়াদিল এ সকল মহাধ্যালালিকের স্বান্ত হার দ্বানার সাম্বান্ত হার দ্বানার বিষয়াদিল এ সকল মহাধ্যালালিকের সাম্বানার দ্বানার স্বানার স্বান্ত হার দ্বানার বিষয়াদিল এ সকল মহাধ্যালালিকের সাম্বানার স্বানার স্বান

হে নবাইন নবালীগৰ, ভোমালিগের আর ছয় কি ভূ 'দানি কমী বড় কা টেবগোঁ মহাজনগৰ ভোমালিগের সূচায়, মিল দিশের বলে এবা চইছা হোলিনী ইংগাইছা ইবারে কাল্ডে কবিছে সামার জয় করা বিষয়াসালি বাক্লাকৈ একেল্ডে চিরকালের জন্য সংহার কর। ভোমতা নববিধানের লোক। ভোমাদিগের বৈরগো এত অধিক প্রবল হইবে যে ভাহ: দেখিয়া বঙ্গলেশ, ভারতবর্গ এবং সমাস্থ পথিবী বিভায়াপর হটাবে। লাচগণ, এ দেশে ভয়ানক বিষয়-রোগে সহস্ত সহত্র লোক ম্বিতেছে, এই সময় ভোষর: পূর্ণ বৈরাধা স্থেদ ক্রিয়া সম্পর্তির বিষয়কে প্রাভয় কর : বিষয়রাভ্য একেবারে ছাডিয়া তোমরা বিষয়াতীত ব্রহুরাজ্যের প্রজাত্ত দেখা ভোমাদিগের সমক্ষে বিষয়-বাসনারপ জর আসিয়া কড় শত লোকের প্রাণবধ করিতেছে: ভাই ভগিনাদিগের মতা কিও উৎকট রোগ দেখিয়া কিরুপে ভোমরা উদাদীন থাকিবে গ বার বার যুগে যুগে বিষয়ী দল পরাস্ত চইয়াছে: কিন্ত আবার ঐ দেখ চারিদিকে বিষয়ীরা প্রবল হটয়চে : আবোর তেমেরা স্বর্গের বৈরারীদিলতক ভাকিষ্য বিষ্ঠী দলের বিরুক্তে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ কর। প্রাচীন যোগী ক্ষিরণ, শকো, ঈশং ও টেডের প্রভতি প্রমন্ত বৈরাটালিগতে ভাকিয়া বিষয়াসভিত্র বিজ্ঞান্ত কর । নিকাণ, বৈরাগ্য, ক্ষম: শামি: প্রভৃতি ভূর্জন অধ্যাদি হার৷ বিষয়ীদিলকে প্রাপ্ত করিয়া केंश्रवत जिरक है।निया व्यान

এই শতাকীতে আবার বিষয়ীর: ভদ্ধার করিতেছে ইচ: দেখিতা নববিধান বলিলেন "আমি সংসার অভরতে কয় করিবার জক্ত পৃথিবীতে চলিলাম " নববিধান আসিঃ৷ মংসাবাস্থিতে ক্লিটেয়া বজুম্বনিতে বলিলেন "বে দানক বে রাঞ্চন বিষয়, তোর মৃত্যুক আমি ছেদন করিব।" এই বলিয়ানববিধান একেবারে প্রথমেই উপদেশ দিলেন 'হার্থনাশ কর বৈরাধারত গ্রহণ কর আন বার চিছা করিও ন। নিজের জন্ম ধন স্পাশ করা কলক মনে করিবে, মরিয়াও ঘাদ ঘাও কল্যুকার জন্ম ভাবিবে না।" এই উপদেশ গোলাতে ইশা সংসারকে মারিয়াছিলেন, নববিধানও এই গোলাছিলেন।

তে ব্রহ্মেপন, ভোষর ধলি মন এই বৈরাপ্য সাধন থার।
ধর্ম এবং বিষয়ের সেবা কর ভাচা চইলে ভোমর: আপনার।ও
পাররাশ পাইবে না এবং ভগতেরও হিতসাধন করিছে
পাররে না। পূর্ব বেরাগা সাধন করিছে করিতে অভ্তঃ
পাঁচ জন ভোষরা মরিয়া যাও, ভোমানের মৃত্যুতে ভারত
বাচিবে। ভোমানের মধ্যে কেচ কেচ বলিতে পারেন যাদ শেশ মন্ত গোক বৈরারী হয় তবে সংসার রক্ষা কে করিবে দ্ তে রাপ্ত ভে বৈরারী, ভোমার এ ভাবনা নহে। ভগবানের
চিছা ভার ভূমি মন্তকে লইও না। ভূমি কেবল এই
ভাবিবে কৈ পাঁচ জনও ত বৈরারী হইল না। ভাবনক বিষ্যুগরেল গানে করিয়া লোকগুলি মারতেছে। ভায়াদিগ্রেক
বিষ্যুগরেল গানে করিয়া লোকগুলি মারতেছে। ভায়াদিগ্রেক
বিষ্যুগরিল জন্য ভোমরা বৈরাগ্যানলৈ দ্বন্ধ ছও, বুক কাই

ংখন ভোনর পরের কল্যাধের জন্য ব্যাচন ক্রিয়া মালছে মান্তে জগন দেশের লেকে বান্ধে, তিরা আন্যাদের জন্য মরিতেছে, এদ ভাই, আমর। কুপর পরিভাগে করিয়া ইংলিপের ব্রন্ধে মন্দিরে যাই, ইংগদিপের ধর্ম সাধন করি।
আমরা যদি পাপ নাডিকত: ছাড়িলে এরা বাঁচে তবে আর কেন আমরা বিষয়ের বিষ খাইর ৮ আমরা বিষয়ের নরকে
মরিব, আর এরা বৈবাগ্যের অনলে মরিয়া গৌরবের মুক্ট
মন্ত্রকে পরিয়া পরে ধিইবে।" এই সকল কর্মা বলিয়া বোর
বিষয়ীরাও বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।

অভএৰ ভাতগণ, ভোমরা সমুদ্ধ স্বর্গীয় বৈরাণীদিলের ভাব গ্রহণ কর, বৈরাগোর কোন লক্ষণ অবভন করিও না কাঁচারা এত বড মহাজ্বা ছিলেন, তাঁচারা যে অকারণে গৈরিব, দও, কমওল, ঝালি, একভারা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা ক্থনই মুক্তৰ নহে: বে মাটীতে কোন বৈৱাগী বৈৱাগা সাধন করিয়াছেন সেই মারীকে নমস্থার কর যে নদীর জলে কোন প্ৰ্যান্ত্ৰ: আপুনার তন্তকে ধৌত কবিয়াছেন সেই নদীকে নম্ধার কর। ঐ সকল লক্ষণাভাৱ হইলেই যে বেৰালী চচৰে ভাচা নচে। ব্যাঘ চথে বৈৰাগ্য নাই, গৈৱিক বর্ণ পুরোর রং নহে। তথাপি এ সকল লক্ষণকৈ থবজা করা ভভের লক্ষণ নহে। মহাপুরুষ ব্যবস্ত সন্যাদ-চিহ সকল ভোমাদের এছেয়: ভোষরা ভক্তির সহিত ঐ সমু-দহতে ৰংগ কবিৰে এবং উগাৰ অসাৰ ভাগ ছাডিয়া দিবা বৈরাল্যের প্রত্যেক চিত্রের ভিতর হুইতে সার রহ আদায় कर्रमः सहै द्वः

ন্ধবিধানের বেদী হইতে এ কথা বলিতে পারি না, এ কথা বলিতেছি নাথে ভোমরা শত অপেক্ষা খোসাকে অধিক আদর করা কিছু এই কথা বলিতেছি, পৃথিবার সমুদ্র হৃদ বছু বৈরাগার পদগুলি অভরের অভরের গ্রহণ করা। হে একভিজ, তুমি সেই সাধু বৈরাগাদিগের প্রদর্শিত পথে না চলিলে অর্থে ধাইতে পারিবে না। বৈরাগীদিগকে নমস্বার করা। বৈরাগাদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগীদাগের মধ্যে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিয়া সপরিবারে, স্বাধ্বে বিরাগীদল হুইয়া জ্গাব্দ উদ্ধার করা।

## ভবিষ্যতের সন্তান।

রবিবার ৬ই ইবশাখ, ১৮০৩ শক ; ১৭ই **এপ্রেল** ১৮৮১ ৷

হে ব্যাভক্ত, ভূমি ভূতকালের, না ব্রমানের, নাভবি-যাতের পু ভোমার সংমুধে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র লীলা। এই রাত্তি, এই দিন, এই পুরাতন বংসর, এই নব বংসর, এই এক শতাকী অতীত হইল, এই আর এক শতাকী আরম্ভ হইল। বংসর আসিতে বেংন ভাড়াভাড়ি, ঘাইবার সুময়ত তেমনি ভাড়াভাড়ি। কাল দৌড়িয়া আসে, দৌড়িয়া হার। আমর কোন কালের লোক পু অমের। কি \*

বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব ৭ যে কাল অতীত হইল আমর: ভাষার নহি, যে কাল বর্ত্তমান আমরা ভাষারও নহি, যে কাল জাদিবে আমরা ভাহার। কাল ক্রভবেগে চলিয়া যাইভেছে, তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিব প ক্রতগামী তরল কালের উপর কিছমাত্র বিধাস নাই। অস্থির বাতাদের উপর অটালিকা নির্মাণ কিরুপে সম্ভব্য এত যেখানে পরিবঙ্ন, সময়ের যেখানে কিছুমাত্র স্থিরভা নাই আমরা সেখানে কিরুপে দাভাইব ? বাহা ছিল তাহা গেল, যে বংসর আসিল ইহা নতন বংসর। যে পুরাতন বংসর চলিয়া গেল ভাহার উপর তো বিধাস হইতেই পারে না গাব যে নবৰ্ব আসিল ইহার উপরেই বা বিশাস কি গ বড় ভাই প্রাতন বংসরকে বিখাস করিতে পারি না, কনিট ভাই নতন বংগরকেও বিশ্বাস করিতে পারি ন।। প্রাচীনের উপর বিশাস স্থাপন করিতে পারি না। সভালাত শিশুর উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

জানী ত্রাদ্ধ, ৰাজবিক তৃষি ভূতের পুত্র নহ, তৃষি বর্ণমানেরও সহান নহ, তৃষি ভবিষ্যতের সহান। ভূতকাল ভোষার
জন্মহান নহে, ভূতকাল ভোষার বাসভান নহে, বর্ত্রমান কালও
ভোষার জন্মছান কিহা বাসভান নহে। ভোষার বাজী ভবিব্যতে। ভোষার নববিধান ভোষার বর্গরাজ্য, ভোষার
দেবালয়, ভোষার হ্বী পরিবার, এ সমূলয় ভবিষয়তে।
তে ভবিষয়তের সন্থান, ভোষার সময় এখনও জন্মগ্রহণ-করে

নাই। তোমার সংদেশ কলিকাত: কিলা পৃথিবীর কোন ছান নগে: তোমার জীবন এই শতাকীর জীবন নহে। বঙ শতাকী পরে তোমার শতাকী আসিবে। হে ব্রহেভক্তগণ, তোমরা কয়জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ।

ভোষাদিগের যত ভবিষাতদশী বিচক্ষণ হ্ৰিছ বাক্তিকালের প্রোভের উপর, ঝতু পরিবর্তনের উপর আশা ভরসা রাগিবে না। ভোমরা যে দেশবাসী সেবানে কালের থেলা নাই, ঝতু পরিবর্তন নাই। দেখানে কোলের প্রকালের কালের কাল

ে ভবিষাতের সহান রক্ষভ্রহণণ, ভোষাদিগের ভাষার বর্ণমালার ক খণ্ড এখন পর্যান্ত কেহ শেখে নাই : জগং-বাসী সকলে বলিতেছে; "তে বিধান ভাই, ভূমি বছেলা বলিলে না, ইংরাজী বলিলে না, কিরপে আমরা ভোষার ভাষা বুমিরু আমরা বর্জমানের লোক, ভূমি কি ভবিষাতের অমুভস্ম ধা রাজ্যের কথা বলিতেছ আমরা কিছুই বুনিতে পারিডেছি না। তুমি ২০০ কথা বলিয়া আয়-পরিচয় দিতে চেটা করিলে, কিয় কিছুতেই আমাদিগের বোধগমা হইল না।" বাজবিক নববৈধানবাদীদিগের ছুকেলে কথা ভূনিয়া সকলেই বিজয়াপঃ হইয়া বলিতেছে, "ইহারা কি প্রকার মৃত্যা!"

তে ভাষী ব্রহেরাজ্যের অধিবাসীগণ, ভোমরা বিধির খেলা বেলিবার জন্ম এই ভবধামে অনেক শতাধী পূর্বে আসিয়া পভিন্তভ । তেমাদিনের জন এক অভত রহস্য। কল্যকার ভাব এল জ্বে। দশ সহস্র বংসর পরে যাহার। জ্বিব ভাগারা এখন ছবিভাছে। ভোমরা যে ক্লেক্তে কবিং করিবে, মেই ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় যেন সহস্র বংগর পুর্বেল পথ ভূলিয়া ভোমর। এ দেশে আসিয়াছ। হে ব্যাভজ্ঞগণ, তে.১৯ রশা, মুসা, শাকা প্রভৃতি মহাজ্ঞাদিগের নিকটে ব্যিতে, ভোষরা এখানে আসিলে কেন্ত্ ভোষতা (१म कार्यात रहेत्र । विमान करिराम । (समात्र) एवं परमात লোক দেই দেশ আর এই দেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান, ভোষর: যে দেশে থাক সে দেশের সকলই অন্ত: সেধানে কড ধোগী-ভক্ত, ২৬ প্রেমিক-বৈরাগা, কড গ্রি-ক্র্যা, বড প্রেয়োল্লন্ত কলো বাস করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী সেপ্রেমিক নতে যে যেগৌসে ভক্ত নতে: যে কলী সে জানী নছে ৷ এখানে যে গৃহত্ত সে কেবল ভাহার আপ-নার থ্রী প্রাদি লইডাই ব্যস্ত, তাহার জীবনে বৈরাগ্যার

কোন লক্ষণ দেখা যাব না, এই হত জীলেশে গৃহস্থ বৈরাগী নাই। এখানে যে যোগী মে কেবল যোগ ধানেতেই মধ, ভাগার হাবনে ভিত্রি চিতু দেখা যায় না, অথবা যে ভক্ত সে কেবল ভিত্রি বাংগার ও নাম কীওন লইয়াই বাস, ভাগাকে কথন যোগ সমাবিতে নিম্প্প দেখা যায় না; এখানে ভক্ত যোগী নাই।

এখানে সম্প্রনায়ে সম্প্রনায় ঐক্য নাই। এথানে যদি (अंगता काशांक ७ ७ छारे हिन्द-(वोक्त. ७ छारे (वोक्त-१शंग.) ও ভাট স্থান-মুদলমান, ও ভাই চীন ইংবেছ, ও ভাই গ্রহম্বরগা, ও ভাই যোগী-ভাল কিয়া ও ভাই। কলী-জানী ৰণিয়া ডাক কেচট উত্তৰ দিবে না। এখানে প্ৰাত জনেই মাশাদায়িক, এখানে প্রভাক সপ্রদায় এবং প্রভাক ব্যক্তি মপেন আগন হাব সংগ্ৰহ সংগ্ৰাহ হাম মান কলা ভাছে কিছি-লব্দ সংহ, একট যিও জন দেও, সে ব্লিকে আন্মেল্ডৰ সমূহ, আমি লবৰ ভিন্ন থার কৈছু দিছে পাই মা, যাদ মিট্ট দল চাও ভাবে নিচর্য সাপ্রাব্যরর নিক্ট হাও : এখানে এক সাধারে মধল রম গাভার ধার না এথানে একে चर्मित भरविष वय मा। अधारम हर्सी चर्चन स्थान स्य मः करो कामीत मध्यान लग्न मः ध्रुष्ट प्रतासीत मध्यान सम নং, বৈর্থী গৃহত্তের সংবলি লয় নাং এবালে থাদ ভূমি কাহাকে ওছে বৈবাধী গুলম্ব বলিয়া সন্দোধন কর তোমাকে সকলে উপহাস করিবে এবং ভূমি কি বলিভেছ ভোমার কথ কেংই বুনিতে পারিৰে না। ধৰ্ম ভূমি বল কথী যোগী, জানী ভুজু বলেক রন্ধ হিন্দু য়িত্নী অথবা ঈশাবাদী বৌদ্ধ ভোমার এসকল কথা পুথিবা কিছুই বুনিতে পারে না।

পৃথিবী বলে ন্ধবিবানের লোকেলা কি অস্থ্য অস্কৃত কথা বলে কিছুই বৃদ্ধিতে পালি না। তাহার বলে মনবনে বসিলা গৃহধন্ম সাধন করিতে হইবে; প্রমণ্ড লৈরগৌ হইয়া সংসারে উহরের পবিল প্রেম পরিবার গঠন করিতে হইবে; মোগ ধাানে মল থাকিলা ভড়িভাবে নৃত্য করিতে হইবে। মংসারের ভূমিকে হিমালণের উঠ শিখন মনে কবিতে হইবে। এইরুপ কৃত অবৃত কথা বলিলা ইয়ালার কৃতা করে ও স্কাদ প্রাদি লেখে কিছুই বৃদ্ধিতে পালি না। ইয়াদের পরিধেশ বস্ত খানিক গৈলিক, খানিক শাদ, গুতি। ইহাদের এক চঞ্জুকালে, আর এক চঞ্জুকালে সালু হিবরগীনিগ্রের স্বাহ্য সাহালিগ্রের স্বাহ্য করে। স্বাহ্য সাহালগ্রের স্বাহ্য স্বাহ্য করে।

হতাদের চল্ হটাতে সংকাই প্রেম ধারা প্রেছ। ইহার। কোন দেবী লোক গ ইহার। প্রেরিড মহান্তা ঈশা, মুসা, সন্দেটিন, শানে, যাদ্বর্য প্রচ্ছিত স্থাস আলাপ করে। ইহারে কে গ্ বাহার দল গ ইহাদিপ্রের বন্ধু কে গ্ ইহা-দিপ্রে স্থান কে গ ইহার। অঞ্জনেরে উদ্ধারণে চোল চৌক সুবন

ধ্বংশ হইলেও ইহার: আশ্মানেতে বানার খর ৷ আমরা চর্ বুলিয়া দেখানে কিছুই দেখিতে পাই না, ইহারা দেখানে যত সাংখিলের টালের হাট বসিয়াছে দেখিতে পায়। ভত-কালে ইচাদের ভাষ লোক দেখিতে পাই না। বর্তমানকালেও ইহাদিবের মত লোক দেখিতে পাই না। ইহারা আঞ্-শের পানে ভাকার মার হাসে। ইহারা এমন ভাবে আপনা-দিলের স্থানের উপর হাত রাখে, অথবা বুকের উপর হাত বলায় মেন কোন যাঃর চরণ ইংলিগের স্বন্ধে ও বঞ্চে স্থাপিত। ইহার: আকাশের প্রতি এরপ ভাবে তাকায় যেন আকাশে ইতাদিধের কদেশী কোন আজীয় বস্তু আছে। ইহাদিলের বাণ্ড অভত, ২খন সম্ভ রহাও নিত্র, যথন আমরা একটা শক্ত ভনিতে পাইনা, ইংারাহাসিয়াবলে, আহা, হর্গের পাত্রত্তনী কি ভ্রমণর সভীত কনাইতেছেন গ ইংার৷ কাব পাতিয়া কি গুনিতোছ কিছুই বুরিতে পারিলাম না। জনিতে জনিতে ইংরে:ভাবে মঙ ইইয়া দৌভিতেছে। এর, এক অচুত প্রেণীর লোক। ভুতকালের লোক বলে, এর সামাদের লোঃ নহে; বডমান শতালীর লোক বলে, এরা অমেটের লোক নহে। চারি স্বপ্র বংসর প্রক্রাদের श्वाधा (याशी कविभि, अब मट्ट मिलाहेटा (मवि, देशभित्यव সঙ্গে তেমন মিল দেখিতে পাই নাং হাইবেল, কোরাণ, मतिसदि प्रात अञ्चि ४ । धर मक्न गर्छ कतिहा (मनि, हेरावा কেন সংগ্ৰহ ভূত, দেখি ইয়ার কেনে সংগ্ৰহ ভুক

নহে। ইংগার প্রতিনও নহে নৃতনও নহে, ইংগার কোন বিশেষ জাতি চুক্ত নহে। এর। এ দেশের নয়, এ কালের নয়। ইংগদের বাড়ী বিদেশে, ইংগার অওতঃ পাঁচ সহত্র বংসরের পরের নোক। ইংগার ক্ষতন অপ্রণামী হইয়। এদেশে আসি-য়াছে, এরা উজন প্রোতে এখানে আসিয়াপড়িয়ছে। এরা কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আসিয়াছে। নববিধানের লোক সাপর্কে পৃথিবী বিদ্যাপত্র হইয়। এরপ কত কথা বলিতেছে:

হে ভবিষাতের পুরগর, তোমাদিগকে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম বলি, কেন না ভোগরা ধথার্থিনতন রাজ্য হইতে আসিয়াছ। ভোগরা প্রচান ধ্রুস প্রদারের চারি দলের মধ্যে কোন দল-ভূক নহ। ভোগাদের ভাষার বর্গমালাও এখানে কেই জানে না। ভোমাদের হর্গীয় ভাষা, দেবভাষা, সংছতভাষা শিকাদিবার লোক এখানে কেই নাই। ভোমাদের নতন ভার এখানে কেই বুকিতে পারে না। ইংরাজী, বাহ্মানা, গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র প্রভৃতি ভাষা ভিন্ন যে ভাষা আছে ভাষা কেই জানে না। পৃথিবার বিধ্বিপ্রাণয় প্রচীন ও বর্গমান কালের শান্ত বিভ্নানাদি শিকাদেন, ভবিষ্যতের শান্ত বিভান ইনি জানেন না।

হে নববিধান, যখন তুমি আকালের চন্দ্র, আকালের পাণী এবং বাগানের গোলাপ তুলের মঙ্গে কথোপকখন কর তখন পৃথিবী কিরপে তোনার ভাষা বুলিবে এবং তোমাকে পাগল না বলিয়া আর কি বলিবে 
 পৃথিবীর লোক হাসিয়া বলে, ঐ যে বিধানবাদী ভক্ত, সে ভাতের সঙ্গে কথা কয় এবং বলে কি না ঈশা ভাহার ভাতের ভিতরে আছেন। বাস্তবিক পাগল বিধানবাদীকে কে বুঝিবে 
 হে প্রাণাধিক ছদয়ের ভাই নরবিধান, তুমি কেন আপনাকে রথা বুঝাইতে চেয়া কর তোমাকে কেহই এখন বুঝিবে না। তুমি হাতে হাতে ঈৼয়ক মদি দেখাইয়া দেও ভথাপি কেহ দেখিবে না। যাহার মনের ভিতরে প্রাণেখরের অভ্যাদয় হয় নাই সে কিরপে ভোমারে কথা বুঝিবে 
 হথন তুমি বল যে ভাকযোগে আমি বৈয়ুঠ 
হইতে, পরলোক হইতে পত্র পাইয়াছি, ভখন পৃথিবীর লোকে বলে এ ব্যক্তি পালা। ডাক ছয়ে বৈয়ুঠের চিয়ি।

হে নববিধান, বহু শতাকী পরে পৃথিবীতে ভোষার বাড়ী একটু একটু দেখা দিৰে। ভোষার ধর বাড়ী দেবলোকে। ভোষার জাতি রুট্র সকলেই বৈরাগী। এ দেশস্থ নর নারীগণ ভোষার ভাই ভগিনী নহে। ধণন ভোষার কথা ভাষারা বুঝে না তথন কিরপে বালিবে ধে ভাষারা ভোষার জ্ঞাতি রুট্র। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, ভোষারা প্রথাহ মহাজনের মাল লইলা আসিয়াছ, ভোষাদিগকৈ এখানে ভাহা কিন্তু। করিতে হইবে ভ্রমে ভোষাদের দেশের লোক ষভাহাত করিলে পথ পরিকার ছইবে। ভোষাদের ক্ষে ভোষার ক্রিয়া ধ্রিবীর নীচ বাবহার শিবিও না। এথানকরে লোকে যহাকে ধর্ম্ব বুলে, নীতি

বলে তাহার সজে তোমাদের নৰবিধানকে মিঞিত করিও না।
তোমাদের আহার, বজ, ব্যবহার, সমস্ত নববিধানের নৃতন
ভাব ধারণ ক্ষক। নৃতন বংসর তোমাদের পজে নৃতন
বংসর হউক। খুব বৈরালীর ধেলা ধেল। এস সকলে
মিলিয়া বৈরাগোর ধেলা ধেলি।

সেই ত পৃথিনীতে বহু শতান্দী পরে হাজার হাজার লোক ন্ধবিধানবাদী হইবে। এই সময় হইতে স্ত্রপাত করি। আগে আমাদিগকে স্বৰ্গরাজ এই বলিয়া পাঠাইলেন, "যাও তোমরা ক্রতবেগে গিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও সাগরের দ্বীপ সমহকে এই পাঁচখানি পত্র দাও এবং আমার শুভাশীর্কাদ দিয়া স্কলকে জাগ্রত ইইতে বল: তোমরা পৃথিবীকে বল যে আমরা ভবিষ্যতের নব প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞাতি বৈরাগী ভক্তগণ সকলে সেখানে। এ সকল কথা বল, তাহারা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নব্বিধানের অভত তত্ত্তানিতে চেষ্টা করিবে।" ভাতগণ, তোমর। এখানকার লোকদের মধ্যে দল বাডাইতে চেষ্টা কর। এই পথিবীর ভূমি ভোমাদের নয়, এখানকার ভূমি, এখানকার বংসর তেথাদের নহে। অতএব এখানকার কিছুতেই আগল হইও না, এখানকার মায়াতে মৃত্র ইইও না ৷ আপ-নার দেশের লোককে এখানে ডাকিয়া আনিয়া ভাহাদের সত্তে আমে'দ কর। লোকে ভোমাদিগকে আদর করিল না বলিয়া নির্শে হইও না, পৃথিবী পরে অভ্তাপ করিয়া ভোমালিগের বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান সম্পর পৃথিবীর ধর্ম হইবে।

## দেহতত্ত্ব।

ব্রবিবার ১৩ই বৈশার্থ, ১৮০৩ শক ; ২৪শে এপ্রেল ১৮৮১ : टर (याती, छुनि यमि शांत नाधन कतिया थाक, छुनि यमि বোর ব্রিয়া থাক, তবে তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাডিয়া, শরীর ছাডিয়া, ইন্মিয়াতীত আন্ধারাজ্যে প্রবেশ করেন সভা : কিন্ত ভথাপি শরীর তাঁহার পক্ষে অনাদরের বস্ত নছে। কেন না তিনি শরীরের মধ্যে তাহার ইপ্তদেবতা ভগবানের আবি-ভাব অফুভব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও সমুদ্য অসার পার্থিক ব্যাপার অভিক্রেম করিয়া অপরীরী পরমান্তার সত্ত্বে ধোগ স্থাপন করেন। থোগী শ্রীরকে चत्रहमा करतन ना। हिन् शारन आठौन त्याशीयन त्महण्डल হইয়া রীতিপূর্দ্মক দেহ সাধন করিতেন। হে নববিধানের ত্রন্ধ যোগী, ক্রন্ম সাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের ভিডরে তোমার জীবিতেখনকে না দেখিতে পাও তবে তুমি প্রহত গোগী নহ। তোমার প্রাণের হরি তোমার বন্ধংম্বলে যোগাদনে বসিরা আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিরপ্রাণ আমাদের জীবনের মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিমে জীবন রক্ষার চুইটী প্রধান যর স্থিতি করিতেছে; দক্ষিণ দিকে নিঃখাস প্রথাসের যতে, আর বামে একটী রক্ত স্কালনের্যর। এই তুইটী ধরের, किया इरेजित मत्या এकतीत कांधा वर्ष वक रश एरव क्षणकाल मत्या मम अ भावीतिक काधा बन्न इटेरव। तह राशी, তুমি তোমার যে প্রাণ দিংহাদনে হরিকে বদাইবে দেই সিংহ'-সনের নিমে তোমার বুকের মধাস্থ এই চুটী যুত্র চুইটী স্তম্ভ মরূপ হইর। রহিরাছে। এই তুটী যত্র তোমার প্রাণরকার প্রধান উপায়। তুমি ধধন হাঁচ, তুমি ধধন হাই তোল, তুমি ছান না তুমি কি কর। সেইরপ ধর্থন তুমি উপাসনা কর, ধধন তুমি ব্রহ্ম সাধন কর তুমি জান না যে তোমার শ্রীরের কোন কোন যত্র বিশেষঃপে তোমার সাহায্য করিতেছে। এ সকল ষ্ট্রের সাহাধ্য ভিন্ন তমি একটা নিংখাস ফেলিতে পার না, একটা কথা বলিতে পার না। ঈশ্বরের শভিতে ভোমার শরীরে তালে ভালে নিংখাস পডিতেছে এবং রক নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃখাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর হরি হরি বালতেছে, ভোমার নিঃধান বায় বন হইলে ভোমার আহার ছবিনাম উক্তারণ কবিবার ক্ষমতা থাকে না।

বেমন তালে তালে নিংখাস পড়িতেছে ও রক্ত চলিতেছে সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ সাধন চলিতেছে। যে আপনার নিংখাস ও রক্তের মধ্যে ঈখরকে উপদারি করিতে গারে না তাহাকে কিরূপে বিখানী যোগী অথবা জ্ঞানী বিজ্ঞানী

বলিব ৭ জীব র ঈশর ওলং গণী হইয়া, জুণজুদ এবং রু৯া-ধার এই ভূইটী ধর চালাইতেছেন। ধেন্**ন মনে**র **জীব**ন দেইওপ শ্বারের জীবন সম্পূর্তকপে তাঁহার উপর নি**ভর** করে। অন্ত জীবন স্কুপ ঈ্থর শ্রীর মন উভ্যের মূল শাতি, ইহা কোন জানা যোগা অস্থাকার করিতে পারেন না। ষ্থন প্রাচীন অধি ক্ষির ভার গভীর যোগ ধ্যানে মুগ্র ইইয়া ৰল "হে ঈথর, তুমি আছে" ইহার সত্তে সত্তে তোমার সাধনের উপথোগী নিঃখাস এবং রভ্ও একবাক্য হইয়া বলে "হে ঈথর, ভূমি আছে:" এই যে শরীর মনের সঞে ঐ 🗗 ইহাই এখন কার দেহতত্ত্ব। এই দেহতত্ত্ব নববিধানের গোগেৰ সমাৰ :

নিজেব শরীরের মধ্যে এই তুইটী আলাহা কলকে সহায় করিয়া ভোমরা নববিধানের বিজ্ঞানযোগ সাধন করু। এই ভূইনীর উপরে সম্বরের চরণ স্থাপিত। এই গুয়ের ভিতর দিয়া তোমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। এই ভুক্তী গোগ-मिलिटा यादेवात शथा कि तल महीत छेलत निश्ः कि নিঃশ্বাস বাহর উপর দিয়া যে দিক দেয়া যাও সেই যোগেশ দেই প্রাণেশকে দেখিতে পাইবে: এক দিকে শোণিত সরোবরে ঈখরের চরণ কমলে গিছা পৌছিবে, আর এক দিকে নিংগাদ ৰায়ুতে উড়িতে উড়িতে ঈহরের পবিত্র যোগ-নি: ৫ জনে গিরা উপস্থিত হইবে: এক দিকে রও নদী আর এক দিকে নি:ধাস-প্ৰন। নি:ধাস প্ৰাস ক্ৰিয়া এবং

রক সঞ্চালন ভিন্ন বেমন শরীরের জীবন থাকে নামেইরপ প্রেমভজির রক্ত এবং প্রিতার বায়ুভিন্ন আংআরুর ধন্ম-জীবন থাকে না।

প্রাণের প্রাণ ঈার স্বরংই আন্ধার মধ্যে পুর্বোর নিংখাস এবং প্রেমের রক্ত হইয়াবাস করিতেছেন। যেমন নিশাস-বায় দারা শরীরের রক্ত পরিয়ত হয়, সেইরপ ঈশ্বরের প্রা-নিঃখাসে সাধ্রের জন্তের প্রেম রক্ত বিভদ্ধ হয়। অতএব হে ব্রল সাধক, তুমি আপনার শুলীর এবং মনের মধ্যে ঈশ্বরতৈ অন্যেশ কর। তুমি বাহিরে ঈশ্বরতে অন্তেমণ করিয়া প্রবিদ্ত হইও না। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" বলিয়া এমি বাহিরের দিকে ভাকাইও না: কিন্তু ঈশরকে তোমার প্রাণের মূলে, তোমার অভ্রতম স্থানে দর্শন কর। হে যোগ শিকাহা, যথন এনি উপাসনা আর্ড কর, তথন ভোমার নিজের ব্রুছভালে হস্ত দিয়া জিলামা করিও 'ছে নিঃখাস মায়, হে রাজ মার, ভোমরা ভোমাদের ঈগরকে দেখাইয়া দেও, তেনাদের মধ্যে একটা ঈররের প্রেমের নদী আর একটি াছার পুণোর উংস। ভোমরা জীবের জীবনরকার যা: এতএব ভোমরা ভোমাদের প্রাণেধরী ক্ষননীকে দেখাইত েও। তোমরা অভরতম প্রাণস্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ কবিষা হ খেল উপালনার পথ দেপাইয়া দেও।

গ্রহার আপনার নিংগাস ও রক্তের মধ্যে জীবত্ত ঈবরকে দর্শন করে ভাগারাই প্রকৃত মধুর ব্রজোপাসনার অধিকারী। নিঃবাস প্রথাস যন্ত এবং রক্তাধার যন্ত সহায় হইয়া হথন
সাধকের নিকট স্থীয় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় তথন
সাধক শীদ্র শীদ্র সিদ্ধিলাত করেন। ধন্ত তাঁহারা হাঁহারা
এই হটী যন্তের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন।
হংখী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এবন পর্যন্ত এই
হইটী যন্ত্র পড়িল না। তোমরা আপনার বুকের উপর হাত
দিয়া দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মন্দির আছে তাহা দেখিলে না।
বক্ষে হস্ত রাখিয়া বল দেখি, "হরি হে এ দেহে আছে সদা
বন্ধমান, নিঃখামে শোণিতাধারে করে তোমার নাম লান।"
কেবল মুখে ঈশ্বর স্থাব বলিলে হইবে না; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ
বিবাসী যোলী হট্যা আপনার নিঃখাম ও রভের মধ্যে
ঈশ্বরের জলত মতা উপলালি করিয়া "সতাং" অথবা "হে
ঈশ্বর ব্যি অ'ছ" এই কথা উচ্চারণ করিতে হইবে।

ে সাধক, তোমার নিজের রক্তনদীর মধ্যে প্রেমের জল, দয়ার জ্বল বহিয়াছে, যতদিন না তুমি সেই জলে কান করিয়া ব্রুম্যোগাসনা আরম্ভ করিবে ততদিন তোমার উপাসনা উচ্চ শ্রেণীর মিই উপাসনা বলিয়া সীকার করিব না। তোমার উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উক্ত উপাসনার তুমি আধকারী হও নাই। যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক কর্বা একবার রক্তে তুবিবে, আবার নিংগাসে উড়িবে, অধার নিংবাসপ্রে কি রক্তনদীর প্রে, উভন্ন প্রেই তুমি জীবন্ত স্থাব্রতে উপাসনির করিবে, তব্ব আনির তুমি উচ্চ

থেণীর উপাদক। এই চুই পথ আজ পর্যান্ত আনেকেই আবিকার করে নাই। থিনি এই চুই পথ আবিকার করি-রাছেন তিনি অতি সহজে কর্গে গমন করেন। তিনি আপনার নিংখাস ও রভের ভিতরে ঈধরকে দেখিতে পান।

বাস্থবিক বজনদীৰ একটী একটী চেউ ব্যুপাদম্পৰ্শ কৰিয়া চলিতেছে। ভক্ত বলেন "ৱক্ত, ভুমি ব্ৰহ্মপুদ ধৌত কবিতে করিতে চল: নিঃখাদ, তমি রক্ষকে পক্ষে লইয়া উড।" ভাস আপনার ফুসফুস যতের ভিতরে, আপনার রক্তা সঞ্চালনের ক্রিয়ার মধ্যে হরির শদ শ্রবণ করেন। তিনি আপনার রক্তের বেগের মধ্যে উপরের দয়র বেগ দেখিতে পান : উপরের দয়া নিঃবাস ও রক্তরূপ ধারণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা কবিতেছে ৷ উৰ্বেৰ শক্তি আমাদিগেৰ শ্ৰীৰে ৰক্ত সঞ্চলন করিতেছে এবং নিঃখাশ প্রখাস বাস্প্রবাহিত করিতেছে : তিনি যদি শক্তি কাডিয়া লন নিঃখাস প্রখাস এবং রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া বকু চইষা যায়। ছবিশকি বিনা একী নিঃবাস পড়েন। এক ফোটারজ চলেনা। হেজাব মীন, ভূমি হরিকে অভিক্রম করিয়া কোথার যাইবে গ ভূমি হরি-বারি ভিন্ন থাকিতে পার নান ভোমার নিংখাদে হয়ি, ভোমার রজে হার, ভোমার অহারে হারি, ভোমার বাহিরে হরি। অভএব ভূমি কদাচ হরিকে ছাডিয়া থাকিতে চেঠা কবিও ন:। হবি আপনাব সন্ধাজালে ভোমাকে ধবিয়া

ফেলিয়াছেন। তোনরে সাধ্য নাই যে তুমি হবি হইতে বিভিন্ন হও।

১৮ জীবা**জ** বলিয়াছিল 'আমি কোথাও মাকে দেখিতে পাই না৷" এই জন্ম বিখাস্ত বিভান একল হইয়া ভাগার নিজের শরীরের নিঃশাস ও রভের মধ্যে ভালার মাকে দেখাইয়া দিয়া ভাষাকে শাবি দিল। ভাজ ভাজিন্যন গলিধা আপনার নিএল বক্ত স্বোব্তের মধ্যে ছবিচ্বণ কমল ভাগিতেছে দেখিতে পান। তিনি আপনার ব্রের রুক্তের মধ্যে মার পাদপত দেখিয়া আনকে নতা করেন। তিনি দেখিতে পলে উড়ার মা লক্ষ্মী এক দিকে বেমন নিখেলে নায়তে উভিতেছেন, তেমান আবার আর এক দিকে নীয়ার ব্ৰুম্বীটে প্ৰেল্ড কাংশ্ভাছন । বিশ্বস্থনী জলতা নী ভাতন্ শ্রীরের অবিস্থাে দেবভং হর্ন্যা ভাগ। স্থানা আপনার পারত্ব শ্বভিপ্রায় সকল সামত করিভেছেন।

এই যে মনুষ্য শতীর ইয়া ভূগবানের একটি অভূত কল। ইচার ভিতরে হবি আপুনি হতী হট্যা ১৮ আ হা হৈ লিখ স্পান করিতেছেন তে সাধক, ধ্যন ভূমি অপেন্ধে শ্বীক গণ্**র্মা বর তথ্য ভোষার জান্য উচিত যে ভাল্য বহ**্যলিকেতন শংশ করিতেছ। এই দেহতও জানিলে ভাজের ভালি ব্যি खर**र (स**ावेज स्थाप दक्षि इष्ट । खालमाद स्मार द माला । जीराक (मिर्डा एक एकित अक वर्ष काटन। (यसन महोत्हर जिल्हार नि:बाग ल राक्षर प्रदेश हमश्यात (चोडिक दन

রনিয়াছে, আভার মধ্যেও ∤িক ইবার অন্তর্গ চুইটা অধ্যাজ্ঞ কল রনিয়াছে । ২ত দেখিকৈ নিঃগাস, তত বাড়িৰে বিশ্বাস, ২ত দেখিৰে ব√. তম হটাৰে ভঞ্⊥

মা লক্ষ্যী পৰিত্যাৰ বাধ হইবা এক দিকে পুৰ উচ্চ পদ্মতের উপরে উভিতেছেন, অবার অব এক দিকে রুদ্ধের মধ্যে শতিরূপে বাদ করিভেছেন। জগভননীর শতিতে यारता यवश्रिक कविरावृद्धिः विष्ठत्व कविरावृद्धिः कीवन धारम কবিতেছি। জননীৰ ৰক্ষে আমত্র জীবিত বুলিয়াছি। মার নিংগালে আমৰ: জীবিত, মাৰ বংলতে আমৰ: জীবিত: মার শ্ভি ছাড়া আমার কিছই নাই। যে দিকে ভাকাই সেই দিকেই মার শক্তি দেখিতে পাই! অতএর আপনার ব্যবের ভিতরে সম্ভাত মাত্রে অংল্যেণ করা। আপানার রাজ নিঃপ্রদের মধ্যে ওচার জননীকে দর্শন কর। নিঃপ্রাস এবং র এসাল্ডপ সুইটা আাম বাজাও, যতুই রাজাইরে ভতুই ইচারা মধ্বসূত্র হরিওও কীবন করিবে। ধেমন প্রভাবণ হইতে ভ্রমণাত জল সাবে দেইরপ মন্ত্রভিম্বী জন্মীর ফেল প্রধান হটতে জীবের দেহ মনের মধ্যে ক্রমাণ্ড শলিং, সালাচি লিংজত চটাভেছে। সেই ভাষনীর ফেচ্ট লিংগ্যে-রপে, রভকপে, কান প্রেম প্রা ও শাহিরপে আমাদিগের (प्रष्ट इज्यान अधिकार करिएका है।

্যমন শালীবের মধ্যে নিঃহাম ৰায়ু ব্রক্তর মলা কার্টিয়া রঙকে পারড়ত করে দেইকপ আ্ছার মধ্যে ঈশ্রের পরিত্ निःश्वाम कीरवत विक्र कमग्रुक मध्यास्त्र करतः स्रेश्वरदत পূণ্য সম্বীরণে জীবের প্রেম্বক প্রিয়ত হয়। ঈ্রারের শক্তি হইতে ক্রমাগত পূর্বোর বাতাস আসিয়া সাধকের মনের সমস্ত জন্তাল দূর করে। আধ্যান্ত্রিক শ্রীরে ক্রমাগত যোগের বাতাস বহিতেছে, ভব্তি নদী চলিতেছে। হে নববিধানের ভক্ত, তুমি বিগাস চক্ষ্ থুলিয়া দেখ, ভোমার ক্লয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গের ভক্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাক্যের পবিত্র নিঃধাস পড়িতেছে। যেমন তোমার নিঃধাস পড়িতেছে, এবং ভোমার রক্তের চেউ উঠিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈধুর াঁহার সাধুভক্তদিগকে ৰইয়া তোমার দেহ মনিরে লীলা করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃখামে ও প্রত্যেক রক্তের ভরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জীবত ভগবানের আবি-ভাব অক্তব করিয়া নিঃখাস ও রভ হইতে কাম, কোধ োভ প্রভৃতি সমস্ত পাপাত্রকে তাড়াইরা ছিতেলিয় ত্রন্ধ-চারী হইলাম, ভাগবতী তকু লাভ করিলাম। চে জাব এ রপে দেহ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন কবিলে ভোমার অশেষ কল্যাণ হট্ৰে।

## পাপাস্থর জয়।

রবিবার ২০শে বৈশাধ, ১৮০০ শক; ১লামে ১৮৮১।
পাপ কি এ সদ্ধান মানুষের অনেক ভ্রম আছে। অধ্য কি ৪ অস্তায় কি ৪ অভক কাহাকে বলে ৪ ইহা অনেকে বুনিতে পারে না। ধাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে, ধাহা মধে বলি তাহা পাপ নহে। হস্ত অথবা রসনা পাপের আলর নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অস্তরে। আবার ধাহা তাবিয়াছি, ধাহা চিতা করিয়াছি, ধাহা ইজা করিয়াছি, ধাহা অস্তাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে। ধাহা এত দিন পাপ মনে করিয়াছি তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটা মিথা৷ বলিয়াছি, যে করেকটা নরহত্যা করিয়াছি তাহা পাপ নহে। মনের চিত্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অস্ত্যাসেতে পাপ নাই। তবে পাপ কি ? স্করের ইজার বিকদ্ধে আমি যে কোন ইজা পোৰণ করিতে পারি ইহাই আমার প্রকৃত পাপ। এই যে স্বাধরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও সন্তাবনা ইহাই পাপের নুল। যে পাপ করিয়াছি তাহ ছোট, ধাহা করিতে পারি তাহা বড়।

হে মহাপাপী, তুমি নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল ওরত্বর পাপ করিরাছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার নিকটে সে সকল শর্ষণ কণার ন্যায় ক্ষুদ্র । অনুত্র পাপী, তুমি আফুল দিয়। দেখাইয়। দিতেছ—"এই দেখ আমার ভাবনের অনুক অনুক স্থানে এই এই ভয়ানক ছবন্ত পাপের ক্ষত সকল রাইয়াছে।" সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল ভাবিলে হল্য কম্পিত হয় : কিছু একবার ভাবিয়। দেখ দেখি তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা ইইতে আরও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রারও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যানক প্রকাণ্ড বিশ্বাধিক প্রকাণ্ড বিশ্বাধিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিশ্বাধিক প্রকাণ্ড বিশ্বাধিক প্রকাণ্ড বিশ্বাধিক প্রকাণ্ড বিশ্বাধিক স্থানিক স্থা

পারে। তুমি একবার ভাবিরা দেখ, পবিত্রতা এবং বৈরাগ্য বিক্ষা তুমি কত রাশি রাশি বিলাস্থেখ কামনা করিতে পরে; ক্ষমা গুণের বিক্ষাে সামাগ্য কারণে কিছা প্রবল শঞ্চিপের উত্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার এবং ভাহাদিশের প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার; লোভ পরবশ হইরা অক্যায়রপে প্রবশনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা লইতে পার; অংকারে স্ফীত হইষা আপনাকে কত বড় এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পার: পরের শীর্ষি দেখিয়া ইথানলে কত ছলিতে পার।

বাস্থবিক তুমি ইন্ডা করিলে যেরপ ভয়ানক পাপ করিয়াছ পার, ভাষার তুলনায় তুমি যে সকল ওরুতর পাপ করিয়াছ ভাষা কিছুই নহে। তুমি হবিধা পাইরা পাঁচবার নিষিদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, ভবিষাতে তুমি পাঁচ শভবার সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র ফুখ ভোগ করিতে পার। গভ ভাষানে লোভা ইইয়া পাঁচলা টুরা করিছে পার। গভ ভাষানে লোভা ইইয়া পাঁচলা টুরা করিছে পার। গভ ভাষানে পাঁচ শত টাকা টুরা করিছে পার। গভ ভাষানে পাঁচি শত টাকা টুরা করিছে পার। গভ ভাষানে পাঁচি শত টাকা টুরা করিছে পার। গভ ভাষানে পাঁচি শত টাকা টুরা করিছে পার। গভ ভাষান প্রতিহিম্পাও জ্বোনে অর ও উমত প্রায় ইইয়া একটা নর-ছালা করিছে ভাষান করিছে পার। ভাষার মনের ভিতরে পাপালাকরিছে ভাষান করিছে লালামা আছে কি না বল। ভাষার প্রদান ভাষা প্রথমন করিবার মহাবন আছে কি না বল। টাকা দেখিলে ভাষ্য গ্রহণ করিবার জন্তা ভাষার হন্দ্র চুলকায় কি না প্র

লোভের সাম ী সকল দেখিলে ভোমার মুখ হইতে জল পড়ে কি নাণ

যদি ভূমি এ প্রকার স্থানে থাক ধেখানে ভূমি অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা চুরী করিতে পার সেখানে তুমি প্রলুদ্ধ হস্ত প্রসারণ করিতে পার কিনা গ যদি পার, যদি স্থবিধা পাইলে ভোমার চরী করিবার সন্থাবনঃ থাকে তবে ভূমি যে লোভী এবং প্রজন্ন চোর তাহা প্রমাণিত হইল। তোমার বন্ধর অনিষ্ঠ হইবে এই আশস্কায় ভূমি আদালতে মিথা সাক্ষা দিতে পার তবে প্রমাণিত হটল ভোমার ভিতরে অস্তা আছে। মনে কর, একজন তোমার নামে অপবাদ বটনা করিয়াছে, একজন তোমাকে কট বলিয়াছে, একজন ভোমাকে কঠোরভাবে আখাত করিয়াছে, একজন গল টিপিয়া ভোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, একজন ভোমার থার অপমান করিয়াছে, এ সকল লোকের সন্ধনাশ করিবার জন্ম কি ডোমার অন্তরে ভ্রানক প্রতিহিংস এবং রাগ উত্তেজিত হয় না, এ সকল লোককে মুরণ করিবামার কি ভোমার পা হইতে মাথা প্রাভ্রভ গ্রম হইয়া উঠে নাণ যদি হয় তবে সিদ্ধান্ত হটল ৫ ৩মি ক্ষমাৰীল নহ, ভমি প্ৰতিহিংসা দোৰে দোৱী:

কেই ভোমার অপকার করিলে ভূমি যদি ভাষার অনিষ্ঠ ইচ্ছ: করিতে পার, কেহু ভোমার ব্রীর নিন্দ: করিলে, ভূমি যদি ভাষার স্থীর অধােগতি কামনা করিতে পার. কেচ ভোমার স্থানদিগকে বিপদ্পক্ত করিলে, তুমি ধদি ভাষার স্থানদিগের শুতু ইচ্ছা করিতে পার তবে জানিবে তুমি ক্ষমানিবার্জিত, ভোমার মনে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল, ভোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রচ্ছার বহিয়াছে। ধাষাদিগকে তুমি পছন্দ কর না ধদি ভাষাদিগের স্থা তুমি স্থা করিতে না পার, ভাষাদিগের গাড়ী ঘোড়া দেখিলে, ভাষাদিগের স্থানের প্রীর্দ্ধি ও স্থা স্চ্ছান্ত। দেখিলে ধদি ভোমার মনে কর ইইবার স্থাবনা থাকে তবে তুমি জানিবে ভোমার মনের ভিতরে চাপা স্বানন বহিয়াছে।

হে সাধক, ভূমি সাহস করিয়া বলিতে পার ভোমার টাকার আহলার নাই, বিপ্রার অহলার নাই; কিন্তু ভোমার কি ধন্দের অহলার নাই । কিন্তু ভোমার কি ধন্দের অহলার নাই । ধর্মন ভূমি কালালের বেশে একভারা হাতে করিয়া পরে পরে, ধারে ধারে রক্ষনাম কীউন করিয়া বেড়াও ভবন বিদ লোকে ভোমাকে চৈডভের স্থায় ভক্ত বৈরাজী বলে ভবন কি ভোমার মনে একটু ধন্দ্রের উচ্চ অহলার উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই । যদি সম্ভাবনা থাকে ভবে জানিবে ভোমার অহলার আছে এবং সে অহলার বিপ্রার বিজ্ঞান বিদ্যাল বির্ভাগনির অবলার অবলার বির্ভাগনির অহলার আহতর অপরাবে অপরাবী। অনুভের নিভাগর পরি বিলাশ করিছে লিয়াও অহলার । এইভোগ বিচার করিয়া দেখিব বাদি অত্তিল প্রায়ার করিয়া দেখিব বাদ অহলার । অবলাভনে পড়িবার করিয়া দেখিব বাদ অহলার । বাদালেন পড়িবার করিয়া দেখিব বাদ অহলার প্রায়ার করিয়া দেখিবে বাদ অহলার । বাদালেন পড়িবার করিয়া দেখিব বাদি অহলার লানিবে ভোমার

মনের ভিতরে কাম জোবা লোভ, হিংসা, অহস্কার, সাধপরতা সভকে পাপ বৰ্মান রহিয়াছে। যে যত পাপ করিতে পারে তাহার তত পাপ আছে মনে করা উচিত। কেনানা পাপ করিবার যত সভাবনা তাহা পাপের পরিমাণ।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি ধনি বলিতে পার, ধে ডোমার জীবনে র্মাকপায় এতনর পাপ জয় হইয়ছে ধে তোমার আর পাপ করিবার স্থাবনা নাই, তবে ভূমি বিখাস করিতে পার ধে তুমি পাপের অতীত হইয়ছে। ধনি ভূমি সংসাহসের সহিত্ব বলিতে পার ধে তোমার মন এতনর ক্ষম এবং জিতেনি ম হইয়ছে ধে কোন প্রকার প্রালাহন তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না; ভূমি এতনর ক্ষমানীল ধে শক্রানিগের ভরানক উংগীড়নেও ভোমার জ্রোব উত্তিহ্নিত হইবরে স্থাবনা নাই। ভূমি এতনর নির্লোভী ধে কোটি কোটি টানাও ভোমার লোভ উত্তীপন করিতে পারে না; ভূমি এতনর বিন্যী ধে কিছুতেই ভোমাকে অহলারী করিতে পারে না, এবং ভূমি এমনই প্রেমিক ধে ঘতই ভূমি পর শ্রী দর্শন কর ভতই ভোমার অভ্রের আছলান ক্রমি হয়। ভাষা হইলে ভূমি জানিবে ধে ঈধরের ক্রপাতে ভূমি রাগ লোভ অহলার ও ঈর্যার অভাত হইম্নাড।

চুমি কল্পনা ছারা একবার সমস্ত পাপা ভার। প্রকোজনে পড়িলে ভূমি কভ প্রকার অপবিত্র আমেদ প্রমেদ করিছে পার, শক্রর প্রতি কভ নিবাহন করিছে পার, পরকে প্রকলা করিয়া করে আর্থ সংখ্য করিছে পার, আনমাধ বিচ মাচ্চীন
শিশ্ব এবং বিধ্বরে স্থেষ্ট পারি কর উপ্রেক্ষা করিছে পার
আংগাবা চট্টা আগারকে করে নীও ও বীন মনে করিয়া পারক
করিছে পার, পারী। দেখিয়া কর কারত হাটার পার, কাচার
বা পার হইষা নির নয় স্থানীনিগাকে উংগীজুল করিয়া আংগান
নার ধন সংশাক করে বুলি করিছে পার । এ সমাধ এবং
আরারা খত প্রক্ষার প্রায়েছিল করিয়া হোমার স্থাবন
আরারা খত প্রক্ষার করেনা বারা চিতা করিয়া দেখা।

তার শাকালিছে এবং মহানি ইপার হায় সমস পাপ পালাভাবের ঘণাড়ত আকের প্রপ্র মহাতান একেবারে বিদ্য়ে করিল দিতে পার ভার তেনারে ভার নাই। করিল আছে প্রবাধ হিবল প্রধান শাকালিছের ধছার করিবার জর আরে মার হারর মহাকে নানা প্রকার প্রধানতন উপ্রিয়ত করিবার করে মার হারর মহাকে নানা প্রকার করিবার এবং মারাহেক প্রধান করিবার করে মারাহেক প্রধান করিবার নুমানের করেছে আমন করিবার প্রধান করিবার স্থানির বিশ্বার হারে শাকালিছিল। তার স্কলালী বৈর্থা, কেরা দিয়াছ লোমার মুখা বিশ্বার হিবলো হামার শাবীর করিবার হিবলো হামার শাবীর সাহারর এ মঙল করা আনহার বুলার হামার করিবার হামার হামার

লৈখিত অংহ দৰেৰ স্মৃত্যৰ মানি উপাতে নানা প্ৰভাৱ

প্রলোভন দেখাইরাছিল, তুই স্থাতান উথেকে বলিয়াছিল ভূমি যদি সংগ্রাভনা পরিভাগে করিয়া আমীর ভূজনা কর বিব ভোমাকে এই স্থাগরা প্রিবিশ্ব রাজা করিয়া দিব।" স্থাগন ভাগেকে এইরপ আনক প্রলোভন দেখাইয়াছিল ; কিন্তু সূলা প্রবল প্রাভ্রের সহিত বলিলেন, স্থাভান ভূম কাল লাকাসিংহের মার দমন এবং মংন্য স্থাবে স্থাজন ক্য এ চুটা প্রনাশহে মার দমন এবং মংন্য স্থাবে স্থাজন ক্য এ চুটা প্রনাশহে ৷ যদিও মার অথবা স্থাভান নামে কোন দেখার প্রভাগ আবি হালই, ভ্রাপি এই চুটা গ্রের মধ্যে মন্ত্রা প্রভাবের একটা গ্রু ভ্রাপি এই চুটা গ্রের মধ্যে স্থাজালিকের একটা গ্রু ভ্রাপি এই চুটা গ্রের মধ্যে স্থাজালিকের একটা গ্রু ভ্রাপি ভ্রাপ্তরাহে অধা কিছ মার কিছ স্থাবান কিছ প্রলোভন ত্রেবাং প্রলোভন ক্যু করিই স্থাবান ক্য

প্রত্যেক পরা হারীকে এই সহতান বধ অবাং প্রবোধন কর কারতে হাইবে সহতান অববা মার বাহিরের কোন দানব নাই : ইহা মন্তবোর হনের করনা । মহাবার শাকাদাহ এবা মহারি ইশা চুইজনেই বেরাগ্য হব করিবার সময় সম্পূর্ণবার এই প্রবোধন জয় করিয়াছিলেন। পাপ প্রশোহনময় হামার পরিভাগে ছিরিয়া ইবরের রাজ্যে হাইবার সময় করনা ইহাকের উত্তরে নিকটেই সমুদ্র পাপকে এই করিয়া একমি ভীষ্যাকার গঠন করিয়া উপ্রিভ করিয়াছিল। শাকাদিকার সেই করিয়া লাহ্য নাইন সেই করিছ মারত ও হাহার মনুহার প্রশোহন সকল শাক্ষাকার মহার মারত ও হাহার মনুহার প্রশোহন সকল শাক্ষাকার মহার সংগ্রাহ

ঈশার যোগনেত্র সেই ভীষণাকার সম্বতানকে দর্শন করিল। উভয়েই আপন আপন অন্তরস্থ স্বর্গায় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে সেই ক্রিত দৈতাবয়কে বিনাশ করিলেন।

এই চুই প্রধান বৈরাগীর জীবনে এতংসগ্নের কেমন আর্ডর্যা সাদৃশ্য। ঈশার কতকাল পূর্কের শাক্যসিংহ রিপু সংহার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় না করিলে কেচ্ছী স্পর্যি জীবন লাভ করিতে পারে না। শাকাসিংছ এবং ঈশা উভয়েই পথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ স্বর্গীয় সাহসের সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাবিবে না। কিন্তু তমি কত পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাছা ভাবিয়া দেখ। ইন্মির চাঞ্চার বশতঃ, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, সার্থ-পরতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ তোমার মনের যেত্রপ অবস্থা তাহাতে তোমার কি কি প্রলো-ভনে পড়িবার সভাবনা তাহা চিত্তা করিয়া দেখ। অর্থাং যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পঞ্চে সম্ভব সমদযুকে কল্লনা দ্বাবা সংযোগ করিয়া একটী ভয়ানক আকার দিয়া তোমার সম্মধে উপস্থিত কর। যথনই দেখিবে তোমার সম্বেষে একটা বিকটাকার দৈত্য লাড়াইল, তংক্ষণাং ভ্রমার করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উত্তত হইবে। বিশ্ববিজয়ী উপুরের বলে বলী হইয়া এমনই চুর্ক্তার প্রাক্তমের সহিত ভঙ্কার করিবে যে ভাহাতে চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিবে এবং পর্বত সকল কড় কড় করির। উ,ঠবে। মহাতেজের সহিত বলিবে "রে পাপ সরতান, তুই দূর হইরা চলিয়া ধা।"

া মহর্ষি ঈশা। কেমন ভগানক জােরের সহিত এই কথা বলিয়া সগতানকে দূর করিয়া দিলেন; কিন্তু তিনি যে জােরের সহিত বলিলেন আমাদের ভার সহত্র সহত্র অর বিধানীর সমবেত সরও সেরপ সতেজ হয় না। সগতান আমাদের চর্লল সর বৃথিতে পারে, এই জয় সয়তান আমাদের নিকেন্দ্র কথার চলিয়ান। গিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ঈশার সর ভনিবামার সয়তান পলায়ন করে; কিন্তু দর হা সয়তান আমাদের কথা এই করে শত শত বার সয়তানকে বলি, "তুই দর হা সয়তান আমাদের কথা এই করে না, বরং কিছুতেই আমাদের সয় ছাঙ্গেন। ঈশার এক কথাতে, এক বাণ নিক্ষেপে য়য়তান প্রাণতাার করিব আর কথনও ঈশার কাছে গেল না। শার্জান প্রাণতাার করিব আর কথনও ঈশার কাছে গেল না। শার্জান সংশ্রাবের মধ্যে ভন্ম হইয়া গেল।

বাস্ত্রিক ব্রন্থতেছে তেজধী ইইরা হ্ছার না করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, সার্থপরতা প্রাভৃতি একেবারে উন্মূলিত হয় না। নিনি সত্যকে বব করেন সেই স্ভুয়ুর্যের তেজে তেজধী না ইইলে কেইই শ্যান এবং সম্বভানকে সংহার করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মতেজবলে একবার সম্বভানকে সংহার করেন তাঁহার জীবনে আর সম্বভানের দৌরাজ্যু সম্ভব নহে। অভবের জ্লন্ত বৈরাগ্য ভিন্ন পাপ দৈত্য দক্ধ হর না; বাহিক বৈরাগ্যে কিছুই হর না। কেবল কমণ্ডল্ ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবাসে কি নরকাগ্নি নির্কাণ হয় १ জোরের সহিত, ব্রহ্মন্তেক্তর সহিত বলিতে হইবে "রে সরতান, তুই দূর হ, তোকে এখনই মারিব।" ধর্ম থোদ্ধার বল দেখাইতে হইবে। সম্নতান ঘোদ্ধার রক্তবর্ণ চফু দেখিলে, ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিবে "মহাপ্রভু, ভ্রমবশতঃ আপনার নিকটে আসিয়াছি, আর কদাচ আপনার নিকটে আসিব না। আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

হে নববিধানাশ্রিত ব্রহ্মতক, তুমি ধর্মবীরের স্থায় সাহস্
করিয়া বল "ঈশ্বর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের
বুকের উপর পা রাধিনাম, আর আমি মন্দ্র লোক হইব না,
আর আমি পাপ করিব না।" গাঁহার মনে ব্রহ্মাধি জলিতেছে
তিনি কেন সমতানকে ভয় করিবেন 
প্রপ্রাণ্ড ভীষণাকার
সম্মতান তাঁহার নিকটে একটা ক্র্ কীট স্বর্মণ। তিনি
বলেন, সম্মতান—এটা কি 
পু একটা সামাক্ত ক্র্ পোকা,
টিপিব আর মরিবে, কুঁ দিব আর উড়িয়া বাইবে। ঈশা
জুঁ দিয়া বলিলেন, "সমতান, দূর হ" আর সম্মতান চলিয়।
পোল। ঈশার ধর্মবেল, এবং সংসাহস দেখিয়া পাপ সম্মতান
আত্মহত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের বল নাই তাই
সম্মতান আমাদিগকে ছাড়ে না। সম্মতান বলে শাক্য ও
ঈশার তীব্র বাক্যবাবে আমি বিদ্ধ ইইয়াছি, আমার আর
সাধ্য নাই, সাহস নাই যে আমি তাঁহাদের নিকট বাইতে

পারি। নববিধানের লোকেরা বদি সেইরূপ বলিতে পারেন তবে কি আর সয়তান তাঁহাদিগের নিকট আসিতে পারে ?

অনুতাপ পাপের প্রায়ণ্ডিত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিন্তু ভাবী পাপের বারণ হয় না। নতন বিধিতে পাপ রোগের ঔষধ সৎসাহস। যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন আসিতে পারে, সমকে যে সকল ভয়ানক দুর্দাস্ত পাপ প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া, কলনা করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম প্রার্থনা ছারা ধর্মবল ও সংসাহস সঞ্র করিতে হইবে। এই যে চুই বীর ঈশা ও শাক্য মূনি ইইারা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত্র শিধাইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি চুগ্ধ দিয়া পোষণ কর, সেই পাপ, সেই সাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। থখন তোমরা মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের লেশমাত্র নাই তথন কল্পনাকে বলিবে, কল্পনা, আমার পক্ষে যত পাণ সম্ভব ডাকিয়া আন। ঈশ্বরাশীর্কাদে স্বর্গীয় চুর্জেয় বলে যদি এই সমুদ্ধ সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকুপা পবন বহিবে, ধর্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পর্ষ্ট হইবে ৷

## কপটতার ঔষ্ধ কপটতা।

রবিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ৮ই মে ১৮৮১।

এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এইরূপ যুক্তি আছে। সর্বসাধারণের মধ্যেও কথা প্রচলিত আছে, বিষে বিষ ক্ষা হয়। ভতেএব পৃথিবীতে যদি পাপমূলক কপটতা রোগ হইরা থাকে তবে, হে ধর্মচিকিৎসকগণ, তোমরা ধর্ম-মূলক কপটত। অবলম্বন করিয়া সেই রোগের প্রতীকার কর। পৃথিবীতে কপটতা রোগের ভয়ানক প্রাত্তরি হইয়াছে: এখানে অধাতিক ধার্মিকের ছলবেশ, ছোর পাপাসক্ত বৈবাগী সন্ন্যাসীর পরিছেদ, এবং নিতার নিজীব ও জলস পরিএমীর বেশ গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন এবং জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করি-তেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা মধু মাথিরাছে। C। তোমার সর্মস্ব হরণ করিবে সে তোমার নিকটে সাধুর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে: যে তোমাকে নানা প্রকার বিপদ প্রলোভনে ফেলিবে সে তোমার নিকটে নীতি প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে: যে ভোমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সর্বনাশ করিতে অভিনাষী সে তোমার নিকটে সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

উপাসকণণ, বোৰ হয়, তোষরা সকলেই জান অত্রত্রেষ্ঠ রাবণ ভিষারী বোগীর বেশ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ

করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক দুরাত্মা অফুর এখনও সাধু মহন্টের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জনসমাজের ধর্ম নষ্ট করিতেছে। পৃথিবীতে এত ভয়ানক কপটতা। কপটতাশুক্ত লোক প্রায় (मिथा यात्र ना। প্রার সকলেই কোন না কোন প্রকার কপটতায় কলন্ধিত। *ঈখবের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভক্তি* অল্ল, আমাদিগের অন্তরে জীবের প্রতি দয়া অল্ল, সুশীলতা অল্প: কিল্প লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের কত বিশ্বাস ভক্তি, কত দয়া সুশীলতা। আমাদিগের ভিতরে সদ্ভণ অল ; কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা যতগুলি লোক আছি ঈশ্বরের চক্ষে আমরা প্রত্যেকেই কপটা আমাদের প্রত্যেকের গুণ, প্রকাশ অপেকা অতি অল। আন্চর্য্য, এই পৃথিবীতে এমন নিগুণ লোক কিরূপে গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হয়।

তুমি ইংরাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও স্থানপুণ হও নাই, অথচ লোকে তোমাকে খুব বিদ্যান, জ্ঞানী, পণ্ডিত প্রবক্তা বলিয়া সুখ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জিতে ক্রিয় १ কে তোমাদের মধ্যে ऋমাশীল १ কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী ৪ কে তোমাদের মধ্যে বিনয়ী ? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দ্যালু ? তোমাদের মধ্যে কে যোল আনা করব্য-পরারণ ? কে তোমাদের মধ্যে ঈশরাদিষ্ট হইয়া ত্রী সত্তানাদির প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করেন ? বাস্তবিক আমাদিগের কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধ হন নাই; কিন্তু সকলে বই ইচ্ছা যে লোকে আমাদিগকে সিদ্ধ বলে। কে ইচ্ছা করে আগে আমরা ভাল হই, তার পর লোকে আমাদিগকে ভাল বলুক। আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ব্রাহ্ম হই আর না হই আমরা ইচ্ছা করি যে লোকে আমা-দিগকে ভাল ব্রাহ্ম বলুক। আমরা সকলেই ইচ্ছা করি লোকে আমাদিগকে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বলুক; কিন্তু "সতাং" বলিবা মাত্র কি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ?

বস্ততঃ আমাদিনের অন্তরে বত্টুকু বিখাস, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ধর্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহা অপেক্ষা কি আমরা অধিক দেখাই না ? যদি প্রসিদ্ধ ধাত্মিকদিগের মধ্যেও এত কপটতা থাকে তবে কিরুপে পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে ? দেব দেব মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অন্ত নাই যদ্বারা এই পর্স্কত সমান কপটতা রাশি চুর্ণ হইতে পারে ? হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মের নিকটে কি এমন কোন ঔষধ শিক্ষা কর নাই যাহাতে তোমরা এই ভ্রানক কপটতা রোগ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার ? কি অস্কে, কোন বাণে তোমরা এই প্রকাণ্ড পাপ কপটতাকে মারিবে ? মহা-দেবের নিকটে মহা অন্ত আছে। কপটতারূপ পাপাহের বিনাশ করিবার জন্ম তোমরা সকলে ব্যাহুল হইয়া দেবদেব মহেশ্বের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অন্তর্নী শিক্ষা দিবেন যাহাতে তোমরা নিক্টই এই অন্তর্নী সংহার করিতে পারিবে। বিষ দ্বারা বিষ নাই কর। সেইরূপ

কপটতা দারা কপটতা বিনাশ কর। অর্থাৎ বাহারা লোককে দেখাইবার জন্ম নানা প্রকার ধর্মের আড্মন্তর এবং কপটাচরণ করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন মতেই পরাস্ত হইবে না।

তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই; কিন্ত লোকের নিকটে তাহারা বৈরাগ্যের ছল্বেশ ধারণ করে। ইহা অতি নীচ এবং পাপমূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উংকৃষ্ট ধর্মমূলক কপটতা এই যে—আমার অন্তরে ঈশ্বরের কৃপায় অকৃত্রিম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইরাছে; কিন্তু তাহা লোককে দেখাইবার জন্ম ইন্ডা পোষণ করা দূরে থাকুক বরং তাহা লোকের নিকট গোপন করিবার জন্ম বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিলাছে; এবং এই প্রবলা ইচ্ছা যে, সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী ঈশ্বর কেবল তাহার সাক্ষী হইরা থাকুন। এই সরল পবিত্র কপটতা দ্বারাই কেবল পাপমূলক কপটতা জন্ম করা যায়।

হে পৃথিবীর সাধু সজ্জনগণ, এই কণটতারূপ পাপাত্র সংহার করিবার জন্ত আপনার। এই যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্ধে দণ্ডারমান হউন, এই অফুরকে বিনাশ করিবার জন্ত আপনার। অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করুন, স্বর্গীর সাহস অবলহন করিরা আপনারা গুপ্ত প্রজ্জন সদ্গুণ অন্ত্র নিক্ষেপ করিয়। ঐ অফুরকে বধ করুন। আপনাদিন্তের অন্তরে বে ঈশরপ্রদন্ত জলত্র বিধাস, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের অমূল্য রত্ত্ব সকল বহিয়াহে তাহা কপট হইয়া পৃথিবীর চক্ষু হইতে

গোপন করিরা রাধুন। পৃথিবীর প্রশংসারূপ বিষাক্ত বায়ু সাধুদিগের স্বর্গীর পবিত্রতা দূবিত করে। অতএব আপনারা এই দূবিত বারু হইতে দূরে অবস্থিতি করন। কোন মনুষ্যের মলিন চক্ষু ধেন আপনাদিগের সায়ুতা দেবিতে না গায়।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে কণট হইবার জন্ত, আলুগোপন করিবার জন্ত কেন উপদেশ হইতেছে ? যে বেদী হইতে এতদিন পূর্ণ সরলত। সাধন, যোগ সাধন, ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্ম কেন অনুকল্প হইতেছি তবে ইহার নিগ্ড তত্ত এবণ কর। হে ব্লা-সাধকগণ, যথন তোমরা বৈরাগীর বেশে ছারে ছারে, পথে পথে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্কের একতারা এবং গৈরিক বস্ত্র দ**র্শনে তোমাদিগকে** সাধু বৈরাগী বলিয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে; কিন্ত সাবধান, তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও ন।। বাহিক লক্ষণ দেখিয়া যাহারা প্রশংসা করে ভাহাদিগের প্রশংসায় কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপূর্ব্বে এই বেদী হইতে তোমরা শুনিয়াছ পূর্ব্বকার সাধু বৈরাগীগণ বৈরাগ্যের যে সকল ফুলক্রণ দেখাইয়া গিয়াছেন তোমাদিগের পক্ষে সে সমপ্ত আদরণীয় ও অবলম্বনীয়। সুতরাং তোমাদিগকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনাত্মারে ঝুলি, একভারা গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি

গ্রহণ করিতে হটবে; কিন্তু এ সকল গ্রহণ করিলেই শত শত লোক ভোমাদিগকে হরিউক্ত বৈরাগী সংগ্রাসী বলিয়া প্রত্ত্তী ভক্তি করিবে, এবং ভোমাদিগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর করিবে যে ভোমর! লঞ্জিত হটবে।

বাস্তবিক পৃথিবীর চক্ষে গুলি নিক্ষেপ করা অতি সহজ। এক ঘটা গৈরিক বন্ন ধারণ করিলে কিন্না একটা উপবাস कड़िटलरे एमि পৃথিবীর निकटि योजी दिताली विनिष्ठी প্রশংসিত হইতে পার। অতএব হে ভক্তগণ, পৃথিবীর নিকটে তোমাদিগের বৈরাণ্য দেখাইবার কিছুমাত্র প্ররোজন নাই। পুথিবীর নিকটে ভোমরা প্রস্কুল থাকিলে ভোমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদিগের পুরস্কার ঈশবের নিকটে। ঈশব ट्यामानिरावत क्रमा प्रतिश्वके ट्यामानिरावत शेटक श्रेष्टि । বাহ্যিক বৈরাগ্য লক্ষণ সকল দেখাইয়া কদাচ পৃথিবীর নিকটে ফুংশ ক্রে করিতে যেন কাহারও ইচ্চানাইয়; বরং পৃথি-বীতে বৈরাগ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক সরল বৈরাগীর থেন এইরপ ইচ্ছা হয়। যে পৃথিবীতে অতি সামান্ত কৌশলে যোগী বৈরাগী হওরা যায় সেই পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে কি তোমাদিগের ভর লজা হয় না १ অতএব তোমরা পৃথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া ক্থ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করিবার জন্ম কেবল ঈশুরের নিকট উপস্থিত ইও। ষাহারা লোকের নিকট প্রশংসা ও সুখ্যাতি অবেষণ করে ভাহাদিণের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। 💛 🤙

নববিধানের বৈরাগীদল, ভোমরা সরল অন্তরে পৃথিবীকে জানিতে দেও যে, যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন বৈরাগীদিগের ভায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, তথাপি ভোমরা তাহাদিগের ভায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরাগী যোগী নও। অতএব যাহাতে লোকে ভোমাদিগকে সর্ব্যভাগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসানাকরে তজ্জন্ত তোমরা গৈরিক বন্ধের সঙ্গে এমন কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইবে। পৃথিবীর কপট বৃত্তিদিগের অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল: হে ব্রহ্মভক্তগণ, ভোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমর: প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন করিয়ারাখ। তোমরাপৃথি-বাঁকে বল, "হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে ভক্ত যোগী বলিয়া আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে সাধু विद्युकी देवजाती विषया दूथा ध्यानश्मा कदिन ना, दकन না আমাদিগের চরিত্রের কত কলত্ব এবং কত অসাধুত বহিয়াছে।"

আস্থানংখন এবং চিত্তজির জন্ত বদি হে এক্সেনাধক, তুমি উপবাস করিয়া থাক তবে বংকিঞিং আহার করিয়া এমনই ভাবে মূখের অবসম্নতা চাকিয়া রাখিবে ধেন কেহ না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশবের জন্ত অথবা ধর্মজীবন লাভের জন্ত কট স্বীকার করিয়া যদি লোকের মনে দ্যা উংপাদন করিবার চেটা কর তবে ভূমি ঈশব

বিশ্বাসী নহ। হে ভান্ত মানব, তুমি কি তোমার বৈরাপ্য এবং ইংরালুরাপ প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট প্রস্কার প্রত্যাশা কর ? মতুষ্য কি তোমার অন্তরের ভাব বিচার করিতে পারে? মানুবের বিচারে কি ভূল নাই, তাহার প্রশংসায় কি গরল নাই ? অতএব লোকের নিকটে কলাচ আপনাকে সাগু বলিয়া পরিচয় চিতে চেষ্টা করিও না।

একট সামাত বাহিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ভায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ভায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ভায় ভক্ত মনে করে। খাহার অনুরে কিছমাত্র বৈরাগ্য নাই ভাষার স্বন্ধে এক খণ্ড ক্ষড় গৈরিক বন্ত দেখিলে সর্বভাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া লোকে তাহার পদবূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পর্ম। সম্বল নাই লোকে ভাহাকে লক্ষপতি বলে পৃথিবীর এই রীভি। হে ভ্রান্ত মানব, লোকের স্থাতি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম রক্ষা করিবার জন্ম তমি যে সকল কষ্ট বহৰ কর তাহা জানাইবার জন্ম কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছারে ছাবে বেডাইও না। উপৰাস করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া পাক থেন লোকে না জানিতে পারে বে তুমি উপবাস করিয়াছ। যাহা ঈশ্বরকে দেশাইবার সামগ্রী তাহা কদাচ লোককে (मधारेवात कना रेका वा (Dहा कति वा। यमि जेसदात দ্বন্য সর্ববিত্যাগী অকিঞ্চন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাই-ৰার প্রয়োজন কি १

্ বাস্থবিক বৈরাগ্য কি বাহ্নিক চিক্ত দারা দেখান যায় ৭ মুখের উপরে কি বৈরাগ্যের রহ প্রতিফলিত হয় ৭ থদি ভূমি সভা সভাই ঈশ্ব-প্রারণ হও তবে কি ভোমার শ্রীব সম্পূর্ণরূপে ভোমার ঈবরভক্তি দেখাইতে পারে ? যদি ভোমার অভারে যগার্থ বৈরাগ্য ও দরা থাকে, যদি জগাতর দুঃধ দেখিয়া তোমার প্রাণ ফাটে ভবে ভাহা ভূমি মানুষকে কিরপে দেখাইবে ৭ জগতের প্রাপ দর করিবার জন্ম প্রাণ-বন্ধু উশং কত দুঃশ স্থাকরিয়াছিলেন, ভাষাকি পৃথিবীর কেছ জানে ৭ জরা, রোপ, মৃত্যু এবং বিষয়-বাসনা প্রভৃতি বিবিধ জালা হ**ঁলে মানুৰকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধ**-দেব দয়লে হট্যা অভ্রের অভ্রের কত কট সহা করিয়া-ছিলেন ভাগা আৰু পৰ্যায় কেহ জানে না। ভাঁহাদিগের বৈরাগ্যের সঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে পারে १

আমেরা একদিন নিজ হত্তে রাধিলা খাইলাম, অথবা একদিন একটা উপাদের কল ধাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবাদপত্তে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে খ্রী পুত্র আত্মীর 4 जेन প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, ইহাদের 🝖 বৈরাগ্য। ঈশ্বরে প্রতি ইচাদের কি প্রগাচ ভক্তি। কি গভীর অনুবার। চেত্রছাভানের, মারধান, এ সকল কথার প্রবৃত্তিত इहे ब न! रथनरे अरे अकात कथा छनित उरक्षां कात হাত দিবে। যদি ভোমরা পৃথিবীর হুখ্যাতিতে প্রবঞ্চিত হও, তবে তোমাদের অসত্ব প্রতিষ্ঠীর অনেক লোক মরিবে , ভবিষাং বংশের লোকেরা তোমাদিগের এই সহজ পথ ধরিয়া চারি প্রসার গৈরিক বছ বাবহার করিয়া লোকের নিকট কুখ্যাতি ক্রম্ন করিবে। তাগারা পৃথিবীর লোককে বলিবে তে:মরা আমাদের পূর্ব্যপুরুষদিগকে গৈরিক ব্যবহার করিতে দেখিয়া কত শ্রন্ধা ভক্তি করিতে আমরাও সেই গৈরিক ব্যবহার করিতেছি আমাদিগকেও ভোমরা সেইরূপ লদ্ধা ভতি দেও। আমাদিগকেও ভোমর: শাক্স, ঈশা, চৈত্রসদৃশ জান করিয়া সমাদর কর !

এইরপে বাহিক লক্ষণ অবলহন করিয়া ভারীবংশের লোকের৷ অভি সহজে পৃথিবীকে প্রবন্ধনা করিতে চেই! করিবে, অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তমি আত্ম সংসাপন কর, তমি কোন প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিন্তা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছাকরিও না। তোমার যাহা দেখাইবার ভাগা কেবল সর্বনশী ঈশুরকে দেখাটবে: যদি ভূমি মানুষের নিকট তোমার ধর্মের পরিচয় দিতে চেষ্টাকর ভাষা হইলে ভোষার নিজের অনি ই এবং জগতের অনি ই ইটবে। ঈশর্কে লাভ করিবার জন্য, যোগানন্দরস পান করিবার জন্য ভূমি কত কঠোর তপতা এবং কত ক্ট্ট সীকার করিয়াছ ও কত প্রকার বৈরাগ্য ব্রভ পাশন করিয়াছ ভাগ। মানুষকে বলিয়া তোমার কি লাভ হইবে +

মালুষের নিকট বৈলুগৌ বলিয়া পরিচিত হুইবার বাসনা

পোষণ করিও না, বরং তোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের এমন কোন চিক্ত ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিবে ইংারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈরাগী নহে, ইংাদিগের তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদের মনে এখনও বিষয়-বাসনা, বিলাসকামনা রহিয়াছে। যদিও ইহার। গৈরিক বস্ত ধারণ করিয়াছে সভা; কিন্তু ইহারা ভদ্রতা ও সভাতাও রক্ষা করিতেছে। ইহারা দীন হীন বৈঞ্ব বৈরাগীদিগের ন্যায় অপমানিত হইতে চায় না. ইহারা শাক্য চৈতনা প্রভতির ন্যায় ধর্মের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এইরূপে বৈরাগ্যের মঙ্গে মঙ্গে কিছ কিছ সংমার ধর্মের চিক্ত রাখিবে। পাত্র অমতে পূর্ণ করিবে, কিন্তু ভাহার সঙ্গে একট ভিক্ত রাধিবে, তাহা হইলে লোকে ভোমাদিগকে প্রাচীন रेवद्राजी मिर्श्वत नाम डिक्ट मरन कदित्व ना. बद्रश विषयी विलया নিলা করিবে। লোকে তোমাদিগকে মুখ্যাতি দিবে না: কিন্ত ধর্মরাজ স্থার ভোমাদিগকে তাঁহার আপনার দ্রবারের মধ্যে ডাকিয়া দেবত দিগকে বলিবেন, "দেখ, আমার এই সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলতা পবিত্রতারূপ ফুর্গীয় হীরক খণ্ড গোপন করিয়া রাখিয়াছে: কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিজা প নিৰ্ধাতন সভা কবিয়াছে।"

হে ভক্তপণ, ডোমরা মাত্রের হ্ণ্যাতি অধ্যাতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুধ দেখিয়া আমাপন আমাপন ধর্ম সাধন করিয়া ধাও. ডোমাদিগকে আজ না জাতৃক হাজার হাজার বংসর পরে পৃথিবী ভোমাদিগকে চিনিতে পারিবে। তোমার প্রাণের ভিতরে ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্গের আতর গোলাপ লুকাইয়া রাখ, অভরে পুণ্য ত্যা প্রেমচল লকাইয়া রাখ। কিন্তু ঈখরের এরপ চমংকার নিয়ম যে তোমরা যতই কেন এ সকল স্বর্গীয় সামগ্রী ভারিয়া রাখিতে যত্ন কর না, ইহারা অ'পনার বলে আপনারা প্রচারিত হইয়া পড়িবে। ভোমরা যে পরিমাণে চাপা দিবে সেই পরিমাণ বেলের সহিত ইহারা বাহির হইবে। সকল প্রকার মেখ ভেদ করিয়া ভোমাদিগের অন্তরে বৈরাগ্য সূর্য্য যথা সময়ে বাহির হইবে, এবং বাহির হইয়া ৰলিবে যে আমি ঐ সাধুদিগের অভেরে গোপনে ছিলাম, তাঁহারা বলপূর্কাক আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে স্থ্য, ভূমি গোপনে থাক, দেখা দিও না। এখন তাঁচারা পরলোকে গিয়াছেন, তাই আমি প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক হে ভক্তগণ, তোমরা যতই কেন চাপা দেও না তোমাদিগের অন্তরে যদি অক্রিম হরিভক্তি ও বৈরাগ্য থাকে ঈশর তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং তথন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া বলিবে "ইহাঁরাই প্রকৃত সাধু বৈরাগী, কারণ ইহাঁরা এতকাল ইঠাদিলের সাধুতা ও বৈরাগ্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" বন্ধাণ, তোমাদিগের বৈরাগ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়া জন সমাজের মধ্যে থাকিয়া লোকের মনকে আন্তে আন্তে: হরণ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ কর। তোমাদিগের ৪৯ প্র ধধ্বল প্রবং প্রজন্ম বৈরংগ্য ছারা পৃথিবীর পাপন্লক, কপটতাকে জয় কর।

## শক্রকা।

রবিবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ১৫ই মে ১৮৮১।

শদুর্ক্ষের তত্ত এবণ কর, এই তত্ত্বাধন কর। একা-মুখের কথা যতক্ষণ না বিনিগ্ত হয় ততক্ষণ কিছুই সৃষ্ট হয় না, ততক্ষণ ব্ৰহ্ম স্ঠিলীলাতে বিহার করেন না : কিন্তু ততক্ষণ তিনি নিলিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করেন। সর্বান্ত্রণময় ঈশ্ব সৃষ্টির পূর্বে নিগুল ব্রশ্বরূপে আপনার মধ্যে আপনি বাস করিতেন। যতক্ষণ ত্রেরে কথা ব্রুরের মধ্যে গোপনে রহিল ততক্ষণ সৃষ্টি হইল না, ব্রুয়াও রচিত হইল না. চন্দু সূধ্য, সাগর পর্যত জীব জন্ত প্রভৃতি কিছুই সৃষ্ট হইল না। অভের মধ্যে যেমন ভাবী পদ্দী লুকায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মকথা প্রকাশের পূর্বের ব্রহ্মাও ব্ৰহ্মবক্ষে লুকায়িত ছিল। যে মৃহুর্ত্তে ব্ৰহ্ম কথা বলিলেন, তংকণাং ব্ৰহ্মাণ্ড উংপল হইল। ব্ৰহ্ম বলিলেন 'হও অক্ষাও'। এই ব্ৰহ্মবাণী গভীৱ নিনাদে অনুত্ৰ আকাশকে কাঁপাইল এবং ইছার সঙ্গে সঙ্গে সারি গাঁথা ভগতের পর জ্বং, জ্যোতিকের পর জ্যোতিক, শোভার পর শোভা রচিত হইল এবং উংকৃষ্ট নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্থাদ্য স্থির মূল কারণ ভ্রহ্মকথা। ব্রহ্মবাক্য যতক্ষণ ব্ৰহ্মণ ছিল ততক্ষণ সৃষ্টি হয় নাই। ততক্ষণ সম্ভ সৃষ্টি ব্ৰহ্মবন্ধে নিদ্ৰিত ছিল। তথন কোথায় ছিল চল্ৰ সূৰ্য্য গ্ৰহ নক্ষতাদি ? কোথার ছিলেন ঈশা মুসা শাক্য, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ 

কাথায় ছিল বেদ, বেদান্ত 

কোথায় ছিল বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ ও তথন কিছুই হয় নাই, এক ব্ৰহ্ম ভিন্ন আৰু কিছুই ছিল ন।। 'ন। ছিল এ সৰ কিছ আধার ছিল অতি, মের দিগর প্সারি, ইচ্ছা হইল তব ভারু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।' ত্রহ্ম কথার অভাবে স<sub>ু</sub>দর অপ্রকাশিত ছিল। এই অপ্রকাশের হেতু কিণ্ হেতু এই মাত্র যে তথ্য ব্রহ্মারেশক অথবা ক্জনের ইচ্ছো বাহির হয় নাই। পরে যখনই ত্রহ্মশক বাহির হইল, যখনই ব্ৰহ্ম বলিলেন 'জগং, এস, আলোক, এস' তংক্ষণাৎ আকাশের ভিতর হইতে প্রকাও জগং উংপন্ন হইল, নানা দিকে জ্যোতিঃ বিকীৰ্ণ হইল, দিক নিঞ্পিত হইল। স্টির পূর্ফে এত কাল অসীম আকাশে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক ছিল না। সূৰ্য্য প্ৰকাশে দিক নিৰ্দ্লপিত হইল।

ষধনই ত্রহ্মবাণী বিনিঃসত হয় অমনি সমূদ্য প্রয়োচনীয় বিষয়ের উংপত্তি হয়। ত্রহ্মবাণী নিঃসরণের পূর্কের যেন সমস্ত কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার চৈতন্য অথবা জীবনের চিহ্ন ছিল না। যথন ত্রহ্ম হঙ্কার করিয়া বলিলেন বিক্ষান্ত স্ত ংও তথনই দৃশ দিকে

আন্ধ্য ছীবনের চিহ্ন সকল প্রক্রমণ পাইতে লাগিল। ব্রহ্মকথা বিনা কিছুই জন্মে না, কোন বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মকথা প্রত্যেক স্বপ্ত বৃষ্ধ এবং প্রত্যেক স্বপ্ত ছীবের আদিকারণ। এই ব্রহ্মকথা কি १ ইহা কোন প্রকার পারিক, বহান, ব্রহ্মকোর শার করের ইছা। তাহার এই গঢ় শক্তি, কান, প্রেম এবং ইছা প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র স্বাষ্টি লীলা প্রকাশ করেন। তাহার এ সকল গুণ নিত্য, অনাদি অন্য । তাহার কোন গুণের আদি কিয়া অন্য নাই। কেবল দেশ ও কাল ভেণের আদি কিয়া অনু নাই। কেবল দেশ ও কাল ভেণের আদি কিয়া এ সকল গুণ প্রকাশিত হয়।

এ সকল প্রকাশিত গুণ দেখিয়া কবি, ফ্লেখক এবং সাধু মহাজনেরা বেদ, বেদার, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি রচন। করেন। এ সকল ধর্ম শাত্রের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবেদের আদি লাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবেদের আদি লাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মজ্ঞান অলাদি নিতা। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাহার মুখ হইতে যে ক্যানগর্ভ অশাদ শব্দ উচ্চারিত হয়, দে সকল শব্দ ভনিয়া গাহারা এছে লিপিবছ করেন তাহারাই বেদ লিপিবছর। যভদিন ব্রহ্মরাণী ব্রহ্মব্র্য থাকে তভদিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনি:হত্ত থাকে। স্বশা, মুশা, মহত্মদ, গোরাছ, শাকাদিংহ প্রভৃতি ধর্ম্মব্রক মহাপুর্বের পৃথিবীতে আনিবাদ, শ্রের ব্রহ্মবিত হিলেন; স্তরাং যদিও তাহাদের প্রকাশের আদি

আছে; কিন্তু তাঁহারা অনাদি। তাঁহারা এক একজন একের যে সকল বিচিত্র স্থান্ধ প্রকাশ করিয়। নিয়াছেন, তাঁহাদিনের অবতরণের আগে কি এনেতে দে সকল ওপ ছিল না ? এনের প্রত্যেক স্থান্ধ ও ওপ নিতা, আনাদি ও অনস্থা। সাধু মহাজনের। আসিয়। সে সকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করেন। সাধুদিনের অবতরণের এবং ঐ ওপ সমুষয় প্রকাশের আদি আছে; কিন্তু প্রদ্যান্ত ওপের আদি আছে; কিন্তু প্রদ্যান্ত ওপের আদি নাই।

ব্যক্তর্ম বেদ, ব্যক্তর্ম প্রাণ, ব্যক্তর্ম নাইবেল, ব্যক্তর্ম বিদ্ধান বিদ্ধান মহিদি ও যোগা জীবন। কিন্তু সাধুদিগের অবতরণের পূর্দে ওাঁচারা ত্রম্মের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে এবং অব্যক্ত সাধু গুণরাশিরপে অবস্থিতি করিভেছিলেন। ধর্মগ্রহাদি লিখিত হইবার পূর্দের সেই গ্রহাক্ত মত্য সকল ত্রম্মের বক্ষে বীপরপে, অকথিত বাক্যবপে স্থিতি করিছেছিল। ফুতরাং একদিকে সাধু এবং ধন্ম গ্রহাদির আদি আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। ধ্বন অকথিত ক্থারপে, অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধন্ম গ্রহাদির আদি আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। ধ্বন অকথিত ক্থারপে, অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধন্ম গ্রহা সকল ত্রম্মেরে হিন্তি করে তথ্ন ভাহাদের আদি নাই। এই জন্ম উক্ত হইয়াছে র্মা কথা মন্ত্রের আদার ধারণ করিল; করা ব্যক্ষের হৃদ্ধে হিল এবং কথাই ব্র্মা। তাঁহার শক্তি, তাঁহার সক্ষের হৃদ্ধে এবং ধারা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইয়াছে, থাহা কিছু হইয়াছে, থাহা কিছু হইয়াছে, থাহা কিছু হইয়াছে

শদ। ত্রধার কথা ভিন্ন কিছুই হয় না; কিছুই হইতে পারে না।

এই যে বন্ধদেশে বৰ্ত্তমান শতাকীতে নববিধান প্ৰকাশিত হইতেছে ইহা ভাঁহার কথার ফল। এই নববিধান অব্যক্ত-রূপে তাহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাঁহারই কথাতে ইহা জীবোদ্ধারের জন্ম থথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁচার অন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত বিধান প্রক্রেরহিয়াছে কে জানে ৪ গভীর বিরাট পুর্য ত্রন্ধের ভিতরে বড় বড় হিমা-লয় সমান প্রকাণ্ড বর্গা, অকল অভলক্ষে সাগরস্করণ কথা সকল রহিয়াছে। অনম্ভকাল আমাদের স্পুথে প্রসারিত, এখনও জাঁহার মুখ হইতে কত কথা বাহির হইবে কে জানে গ শতাদীর পর শতাদী চলিয়া যাইবে আর ত্রন্ধের মুখ হইতে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৃতন অপূর্ব্য কথা বাহির হইবে। এক এক যুগ চলিয়া ধাইবে, ভারে ব্রহ্মকথাতে এক এক বিধান পুষ্প প্রফুটিত হইবে যুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর পুর্ষ ব্রহণদ হইতে উংপর হইবে। অন্ত গুণশ্লী বিচিত্র ঈশ্বরের কত শক্তি, কত জান, কত প্রেম, কত প্রন্যু কত মুখ শাতি, তাহা কে ভাবিতে পারে ৭ ভবিষাতে তিনি কত নতন লীলা প্রকাশ করিবেন, কত আপ্রধ্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন তাহা কে কলনা করিতে পারে ? এক এক প্রকাণ্ড ধর্ম বিধান তাহার এক এক বিম্মাকর শক্তির পরিচয় দিতেছে।

সর্মপিন্ত মানের শক্তিতে অথবা কথাতে এই বৃহৎ বাদ্ধাও বির্ত বহিয়াছে। তাঁহার কথা অথবা হাঁহার শক্তি এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। যিনি কথা তিনিই শক্তি, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভঃ দিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধানের জননী। হে ভক্তগণ, ভোমরা মাহাকে তাঁকরদে আর্দ্র হইয়া কোমল তাবে জগজননী বলিলে তিনিই অনাদি অনম্ব কথা, তিনিই অশক্ত শক্ত জননী বলিলে তিনিই অনাদি অনম্ব কথা, তিনিই অশক্ত শক্ত জননী বলিলে তিনিই অনাদি অনম্ব কথা, তিনিই অশক্ত শক্ত জননী বলিলে তিনিই আনাদিগকৈ পরিত্তিই আশক্ত শক্ত আই নাই। এই শক্তাকের কাছে আমাদিগকৈ পরিত্তি হয় নাই। এই শক্তাকের কছে আমাদিগকৈ পরিত্তি লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মের এক শক্ত এই বাহিরের হবিশালে বিগমনিক রচনা করিয়াছে, তাঁহারই এক এক গান্থীর নিনাদে জগতের নান্তিকতা ও পাপ অক্তরার দ্র করিবার জন্ত এক এক ধর্মবিধান-রপ-তেজাময়-স্বর্য গান্তিত ও প্রকাশিত ইইতেছে।

যেমন স্টির পূর্কে চারিদিকে দোরাদ্ধকার ছিল এবং কোথাও কিছু ছিল না, পরে ঘখনই এল হুধার করিয়া বানলেন "চল স্থা ও এহ ভারাপুর্ব এলাও, এস" তংকান বিত্তীর প্রাপ্ত প্রকাশিত হুইল। দেই কর্প বছদেশের মানাসক আকাশ দোর অবিত্রা অধর্ম এবং অসভ্যের অক্ককারে আছের ছিল। সেই অরুকার দূর করিবার জন্ম একানুষ্ব হুইতে গভীর শদ নিনাদিত হুইল নেববিধান হুউক। আর সেই শক্ষে নববিধানের জন্ম হুইল। বস্তদেশের পাপ

হংশ এবং এম কুসংস্থার দেখিয়া স্বয়ং প্রাচু ভগবান রক্ষ উাহার সমস্ত সাধু সন্তানদিগকে সদ্ধে লইয়া নববিধানরপে প্রকাশিত হইলেন। বেমন প্রবল বায়ু স্মৃত্বে যাহা কিছু পায় তাহা ভয়ানকরপে আন্দোলিত করিয়া শোঁ। শোঁ করিয়া নক্ষরবেগে চলিয়া যায়, সেইরপে সম্মের বিশেষ কপাপবন নববিধানরপে বহুদেশের মন্তকের উপর দিয়া শোঁ। শোঁ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে পার্কত সমান বাধা বিদ্নাক্ষ চুর্বিহয়া যাইতেছে, শত শত বংসরের স্কিড এম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধ্যা, অনাচার, পাপ জ্লাল প্রভৃতি একেবারে উড়িয়া ঘাইতেছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে।

নববিধান ব্রন্ধের এক একাও শক। এই প্রকাও শক্তর
মধ্যে আবার ক্ষ্ কুল কুল শক্ত লুকারিত রহিরাছে। এই
প্রকাও নববিধান পৃথিবীর সন্দর ধর্মবিধানের সামঞ্জ ও
সমষ্টি। ইহাতে গোগভক্তি জ্ঞান কর্ম সম্দর ভাবের সমষ্ট্র
ইইরাছে থেমন মহুর বীণায়র ভিন্ন ভিন্ন সংযুক্ত ভারের
সমষ্টি, সেইরপ এই নববিধানও নানা প্রকার হ্মিট ব্রহ্ম
শক্তের লীলা। ইহাতে বিশ্বগুকরক্স তাহার শিষ্য সাধকদিপের কর্ণে বিবেক, বৈরাগ্য, খোগ, ভক্তি, ক্ঞান, কর্ম প্রভৃতি
নানা প্রকার মন্ত্র দান করিতেছেন। স্থর্পের গুকু কথনও
ভাহার সাধককে বলিতেছেন বিংস, ভূমি ঐ বৃক্ষতলে বসিরা
ভোমার ক্ষপ্রজ শাক্য মুনির জার সকল প্রকার আসক্তি
ও বিষয় বাসনা নির্কাণ করিরা শান্তি ভোগ কর।" সেই

সাধককেই আবার অগ্য সময় বলিতেছেন 'হে যোগ শিক্ষাধাঁ, ভূমি এখন কিছুকাল ভক্তি সাধন কর, বাহাতে তোমার হৃদয় সরস এবং কোমল হয় ভক্তান্ত ভূমি বিশেষরূপে শ্বর কর, কেবল নির্বাণি ও বৈরাগ্য সাধন করিলে হইবে না, এত দিন আমার গল্তীর বোগেশ্বর মৃত্তি দেখিলে এখন আমার ভক্তবংদল প্রেমপ্ররূপ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম দেখিরা মোহিত হও, কৃতক্ত হং এবং ভক্তিরুসে আর্দ্র হও।"

এইরণে শদব্র কথনও যোগীদে ভক্ত হইতে বলিতে-ছেন কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও জানীকে কণ্মী হইতে বলিভেছেন, কথনও কণ্মীকে জানী হইতে বলিতেছেন এবং এই নৰবিধানে তিনি বিশেষরূপে প্রতিজনকে আপনার জীবনে যোগ ভব্তি জ্ঞান কর্ম এই সর্দারের সাম্ঞ্রস্য করিতে বলিতেছেন । যাহাদিগের অন্ত-জ্বং শুন্ত ছিল ত্রন্ধের এক এক শব্দে তাহাদিগের সেই অককারাস্ক্রন মনের মধ্যে আন্দর্য্য সত্যরাজ্য, যোগরাজ্য, প্রেম-রাজ্য, পুণারাজ্য এবং শাত্তিরাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ওক্ষের এক এক হস্কার ধ্বনি আসিয়া এক দিকে যেমন জীবের কল্লিড পাপরাজা এবং সকল প্রকার আসন্তির বন্ধন খণ্ড থণ্ড করে, অন্য দিকে ভাষার পরিবর্তে পুণারাজ্য এবং শাভিরাজ্য দুচ্রপে সংস্থাপিত করে। ত্রহাবাণীর তেজে হখনই সাধকের হালয় হইতে ভ্রম ও পাপের অক্ষকার তিরোহিত হইল, তথনই কোটি কোটি স্বর্গের নক্ষত্র ভাঁহার পাপপ্রমুক্ত অন্তরে আপনাদিপের দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; এবং তথনই সাধক ঈপ্ররের আলোকে অন্তরে শত শত থোগী ক্ষিদিগের আগ্রম এবং সাগু ভক্তদিপের প্রেম-নিকেতন দেখিতে পাইলেন।

রন্ধবাণীতে এইরপে জীবের পরিব্রাণ হয়। ত্রম্বাণী ভিন্ন জীবোদ্বারের অন্য উপায় নাই। ত্রম্বাণীর মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে অচেতন মৃতপ্রায় অ আ নবজীবন লাভ করে, নিভার বিক্রত ক্রম্ব সংশোধিত ও পরিবভিত হয়। এই রহ্যবাণী এক এক মহাসাধককে এবং এক এক প্রকাশ্ত জাতিকে অমত্য হইতে স্তোতে, অন্ধনার হইতে জ্যোতিতে, এবং মৃত্য হইতে অমতেতে লইয়া যায়। ত্রম্বাণী ভিন্ন মুটো ঘইবার, মৃত্য লোকে যাইবার অন্য পর্য নাই। ত্রম্বের এক এক প্রকাশত হলার ধ্রনি আসিয়া নিভিত পাপীকে আরু করে। সেই যে প্রায় লুই সহস্র বংসর পূর্বের, যোহন, দেশে দেশে বলিয়া বেডাইতেন, "অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবভী।" সেই যোহনের কথার মধ্যে ক্রম্ম শক্ত লুকাধিত ছিল। এখনও সেই এক প্রাতনক্রম্ম প্রত্যেক পাপীকে বলিতেছেন "অমৃতাপ কর।"

অনবরত রাজের এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যথনই শাপী নিদ্রায় অচেতন হয় তথনই সেই শব্দ তাহার মাধার কেশ ধরিয়া তাহাকে কুতলে নিক্ষেপ করে। "পাণী অনু-ভাপ কর।" রাজের প্রমুখাং যথনই পাণী এই কথা শুনিল তথনই তাহার শানীর মন জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার অস্তরে গঢ়তম স্থানে পরিবর্ত্তন আরপ্ত হইল, তাহার অন্ধকারময় স্থানের মধ্যে নতন আলোক, নতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই যে বিশ্বীপ স্থানির ব্যাপার দেখিতেছি ইহা ব্রহ্ম শক্ষের কীতি। স্থানির আদিতেও এই শব্দ ছিল, এই উনবিংশ শতাকীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। অতএব হে ব্রহ্মতক্ত, তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছি, তুমি শ্বুকে অবহেলা করিও না, শব্দকের ধ্যোপার্ক স্মাদর কর।

এই শক হইতে জগং জীব, তর মন্ত্র, বিধি বিধান, ধন ধান্ত্র, গতি মৃত্রি সম্প্র বাহির হইতেছে। ত্রমনুধ হইতে শক বাহির হইল। সেই শক একটা প্রকাণ্ড ভেজরপে গড়াইতে গড়াইতে অসীম আকাশে বিস্তৃত হইরা অসংখ্য অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অমৃত্র পদার্থ সকল রচনা করিল, নানা প্রকার জীব জল্প স্থিটি করিল, এবং সেই শক এখনও আপনার কার্যা করিতেছে। সেই শকের বিশ্রামনাই। সেই শক যেনন সকলকে হাই করিলছে, তেমনি ভাহা সকলকে কলা করিতেছে। এই শক যেখানে যাহা আবিশ্রুক সেখানে ভাহাই স্থাপন করিলছে। এই শকই এখানে স্থান, ওখানে চলা; এখানে পদিত ওখানে সমৃত্র; এখানে স্থান, ওখানে ভকা; এখানে পদিত ওখানে সমৃত্র; এখানে শ্রুষ, ওখানে জকা; এখানে শুরুষ, ওখানে বাকা;

পুরাণ; ওখানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি প্রয়োচন অনুসারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে। হে ব্রহ্মশন্ধ, ধন্ত ভূমি! কেন না 'এই বিধহাকো, যেথানে যা সাজে, তাই দিয়ে ভূমি সাজায়ে রেখেছ।'

একই ব্রহ্মশক অভাব অতুসারে নানা স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্ররপে প্রকাশিত হইতেছে। এই নিঃশক শক্তোমার আমার সকলের ক'ছে আসিতেছে। এই ব্রহ্মশক জীবের অবস্থা ভেদে কখনও বিধরাজের মুখাবিনিঃস্ত গুলীর অব্জারপে, কখন স্থেম্যরী জগজ্ঞাননীর মুখাবিনিঃস্ত গুলিই বচনরপে প্রকাশিত হইতেছে। এই শক্ত কংহাকেও গুলীর ধ্বনিতে বলিতেছে, "রে মৃত্ পাপাচারী, পাপাসাকি ছাড়, অনুতাপ কর, কুসক্ষ ছাড়িয়া সংস্কৃত্বর, সংসারের দাসত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্ম পুলা ব্রহ্ম সেবায় নিবৃক্ত হও।" এই শক্ত কাহাকেও বলিতেছে "রী শরিবার রাজত্ব ঞ্বিখ্যা, সর্কাশ্ব পরিত্রাপ করিয়া কিছুকাল গছন কাননে সুক্ষতলে বিস্থা খোর তপ্সয়া ও ধ্যান স্থাবি নাধন কর।

এই ছাৰত শব্দ আর একছনকে বলিতেছে "দে প্রনত্ত প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িরা তুমি প্রেমোয়ন্ত হইরা দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার কর।" এই তেলোময় শব্দ আর একছনকে বলিতেছে "বংস, তুমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের ক্লেহ ব্যন ছেদন করিয়া ন্ববিধানের শ্রণাগত হও;" এই জলাই অগ্নিমর শব্দ তোমাকে আমাকে বলিতেছে

"ঈশার ভার এক্রদর্শন হও, শাক্যমিংহের ভার বৈরাণী হও, মহমদের ভার হর্জন বিধাদী হও, গৌরাঙ্গের ভার প্রমত প্রেমিক হও, প্রাচীন আব্য ক্ষিদিগের ভার যেগ ধ্যানপ্রায়ণহওও জনকের ভার এফ্রিফি গৃহস্থ হও।"

বাস্থবিক যেন্দ্ৰ নামেতে ব্ৰন্ধেতে অভেদ তেম্বি শক্তে এবং হাঁচাতে অভেদ। যিনি বন্ধ তিনি শ্রাদ। তিনি এবং শদ এক। ঐ আকাশে খেমন মেদ গৰ্জ্জন করিতেছে, তেমনি চিদাকাশে নিঃশকভাবে ব্রহ্ম ডাকিতেছেন। হে নববিধানের সাধকগণ, ঐ ভন বোর বজ্রধ্বনিতে ব্রহ্মশন আসিতেছে, ঐ শঙ্গ কথন কাহাকে কি বলিবে কেছ জানে না। ঐ শদ শুনিয়া জীবন পথে চলিবার জন্ম সকলে প্রস্তুত হও। ঐ শকারসারে না চলিলে কেহই স্বর্গের দিকে ঈশুরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ঐ শক আমাদের প্রতিজনের জীবন দাতা এবং ঐ শদ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের হেতু। ঐ শব্দ অগ্রাহ্ম করিয়া কেহই অমরত্বের অধিকারী হইতে পারে না। এস, আমরা সকলে নিজের ইচ্ছা অথবা নিজের কথা পরিহার করিয়া ঐ ব্রহ্ম বাক্যের অনুসরণ করি; নিজের বৃদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞানালোক দেখিয়া চলি। হে শক্ত-ব্রহ্ম, হে বাণীব্রহ্ম, পৃথিবীতে তোমার জয় হউক। চারি-দিকে তোমার রাজ্য বিস্তৃত হউক।

## মন্ত্র এবং ব্রত।

রবিবার ১০ই জ্যেষ্ঠ, ১৮০৩ শক ; ২২শে মে ১৮৮১।

গে রাজ্যে শকপূজা হয়, যে রাজ্যে অশদ স্বার শক্তামা-রূপে অর্মিত হন সেই রাজ্যে মন্ত্র এবং ব্রতের অত্যন্ত আদর। শৃদকে যাহারা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইরা আপন ইফাতে ধর্মাধন করে। ধেখানে শক্তরের আদর, যেখানে ত্রহাশদ অথবা ত্রহাের আদেশের প্রতি অফু-রাগ সেখানে নিয়ম, এত, মন্ত এবং সাধন প্রণালীর প্রাতৃ-র্ভাব। যেখানে শদ্রপ্রবণ নাই, থেখানে প্রভুর আদেশের প্রতি নির্ভর নাই সেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছানুসারে, আপন বৃদ্ধিত আপনাদিগের চরিত্র ও ধর্ম জীবন গঠন করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, ঈশ্রবাণী শুনিতে পায় না, ভাহারা মনে করে তাহারা আপনা-দিগের ইচ্ছাতুষায়ী ধর্মাধন দারা পবিত্র হইবে ও পরিতাণ লাভ করিবে। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে ভাহার। আপনাদিগকে আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা ঈশ্ববাণীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই স্বেচ্চাচার জীবের আধ্যান্ত্রিক মৃত্যুর কারণ।

তোমরা ইতিপূর্কে শুনিরাছ ব্রহ্মশক বেমন আমাদিগের শুটাও জীবনদাত। তেমনই ইহা আমাদিগের অনত জীবনের হেতু। হুতরাং এই ব্রহ্মশক শ্বণ এবং সাধন ভিন্ন কেইই প্রক্রেপে অনুতর আসাদন করিতে পারে না। যাহারা এই র্ম্মণ দুনা ভ্রিয়া আপনার ইচ্চানুসারে ধর্মাধন কিলা কঠোর তপস্থাও করে তাহারা আত্মার প্রকৃত জীবন ভোগ করিতে পারে না। কেন না ব্রহ্মশন্ত স্কুট আলার পক্ষে একমাত্র অমত এবং পূর্ণ জীবন। যাহারা সেই অমৃত পান করিল না ভাহার। কিরপে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে গ অতএব হে মানব, যদি তমি যথার্থ ধর্জীবন লাভ করিয়াছ বিধাস কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখাও যে ব্রহ্মণদ তোমাকে পরিচালিত করিয়াছে। ইইলেই বা তমি ব্ৰহ্মজ্ঞানী: কিন্তু তুমি যে ব্ৰহ্মবাণী দাৱা পরিচালিত ভাহার প্রমাণ কি ? ভোমার ভত্ত, মন্ত্র, বেদ কি ? ঈখর মুখের বাণী কি তোমার বেদ দ না ভূমি আপনার বৃদ্ধি অনুসারে কতক্তাল প্রোক রচনা করিয়া বলিতেছ, এই আমার ধুশাবে, এই আমার তার মার, এই আমার বেদ প্রাণ্ড ভোমার শান্তের প্রমাণ কি গ

হে ব্রহ্মকানাভিয়ানী, যদি ভোষার শাস্ত্র, ব্রহ্মোপাসনা এবং রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ব্রহ্মশাদ দারা গঠিত ত্ত প্রিচালিত না হয় তবে তোমার ধর্মকে স্পর্শ করা উচিত নছে। এই নিতা জীবত্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার আমার ধর্ত্ত অথবা মানুষের বুদ্ধিরচিত ধর্ত্তকে আমরা বড় মনে কবিতে পারি না। আমরা ব্রহ্মের নিতা প্রত্যাদেশের পক্ষপাতী, আমরা আদেশবাদী, আমরা ব্রহ্মশক বিখামী। যাহাতে ব্ৰদ্মধাণীর প্রমাণ নাই ভাহাকে আমরা কদাচ সভ্যবর্ত্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

যে শদ খোরাজকার মধ্যে বিস্তীপ একাও রচনা করিল.
যে শদ ভ্ররি ইইয়া অকূল অভলক্ষেম্মিনত আকাশসম্মের
ভিতর ইইতে চল্ কর্য্য প্রভৃতি মহারত্ব সকল উদ্ধার করিল.
যে শদ তোমাকে আমাকে এবং সবলকে জীবন, জ্ঞান, পুণা
শান্তি দান করিতেছে, দেখাও হে এফভেক্ত, যে মেই শদ
তোমাকে আজ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায়ত্ব তোমার
সম্দয় কাবের পরিচালিত করিতেছে। দেশাও যে তোমার
সম্দয় চিত্তা, সম্দয় বাক্য, সম্দয় কাব্য সেই এফশক্রে
অনুসর্গ করিতেছে। দেশাও যে তোমার উক্তান্তিত প্রত্যেক
হল্বাধিও স্বরণ এফশক।

ষেধানে সক্ষশক আসিয়া উপস্থিত সেধানে মাহম নীরব, সেধানে জীবের মৌন,বল্ছনই ধর্ম। ষেধানে এক্ষের কড় বহিতেছে সেধানে আর মালুবের বক্ততা নাই। সহং এক্ষ ভক্তের ক্ষমর মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, আর সহমাধিক শ্রোতা শ্রবণ করিতেছে। প্রধালী কি 

কি ভক্তের রসনা। ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে নিংশ্ব থাকেন। হে এক্সাধক, তুমি নিজে যত নীরব 
ইব্বে ততই তোমার ক্ষমর ও রসনাকে যন্ত্র করার ক্ষ কহিবেন। হে বকুন, যধনই তুমি আপানার মত চলাইতে যাইবে তথনই প্রক্রীণ বক্ষ হইবে।

বিনি প্রকৃতরূপে ব্রহাণারকে জানেন, ব্রহাণকের আদর করেন, তিনি নিজে একটা হৃদ্ধ বর্গিও উচ্চারণ করেন না। রন্ধাদ হইতেছে, রুজ্বাড় বহিতেছে ভাহার ভিতরে যদি কেছ একটা "ক" উজারণ করে তাক্ষণাথ সেই ব্রহ্মদ্যোত অবঞ্চ হইবে। হে অওত্য পাণী, ব্ৰহ্মভ্ৰৱণ ৰাড আসিয়া তোমার সমস্ভীকনের অপ্রিত্তা উডাইয়ালইয়াঘাইতে-ছিল, এমন সময় তুমি চঠাং কেন আপনার কথা বলিয়া ফেলিলে, যদি বাঁচিতে চাও তবে মৌনী হইয়া আবার অস-ভাপ কর।

যখন ব্ৰহ্ম কথা কহিতে থাকেন তখন কোন ভক্ত নিজে কথা কহেন না, ভক্ত চুপ করিয়া থাকেন। ভত্তের হৃদয়ে ষ্থনই প্রত্যাদেশ বায় বহিতে থাকে, ভক্ত তথনই সংগ্র ইপ্লিড ব্যাহিত পারেন: ব্রহ্মবাণীর বাড্সে উঠিল, ২০০'র মথে আর কথা নাই। যথন রহাশদরপ পরন বহিতে লাগিল তথ্ন ভক্ত বলিলেন "হে শ দ, তব পাদপলে আমার এই রমন। উৎদর্গিত হইল। " যখনই ভক্ত ঈশবের হত্তে আপ-নার রসনা উৎদর্গ করিলেন তংক্ষণাং মৃত জড় রস্না ভ্রানক ক্রতগামী অধের ভার দৌডিতে লাগিল, এবং নতন নতন জীবত সভা সকল বলিতে লাগিল। শক্তক্ষ, চিন্নখী বাদেবী সরস্তী কয়ং ভক্তের রসনায় আবিভূত।

যথন ভক্তের রমনায় ত্রহাশক নির্গত হয়, সেই শকেব তেজ মত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করে, অদাধকে সাধু করে। বিত্ত মানব সমাজকে শাসেন ও সংশোধন করিবার জ্ঞা ভঙ্গের মুখ দিয়া রয়েশক বিনিগত হয়। এই শক্কে অব-বেলা করিয়া কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শাদ ধদি খোর বিপ্রহর রজনীতে অতুল ঐথলাশালী রাজাকে বলে, 'হে রাজন, তুমি হী পুর, এবং সমাও রাজা ঐথলা ছাড়িয়া স্কতোগী সভাগাই হইয়া এক বংস্ব কলে কঠোর ভপ্যায় নিযুক্ত ।" সেই রাজাকে ভংক্রাং ঐ শানের অনুগত হইতে হইবে।

র্দ্ধা শদের বিশাস নাই, নির্ভর র্দ্ধাণ্য ইউতে ভাগের প্রেমধনেনি উঠিতেছে, কেবল ভাগের অভ্রাণী ভরুগণ সেই ধ্বনি জনিতে পান। "বাজে ভেরী অনাগত জনে প্রেমিক যে জন।" প্রেমিকেরা রুদ্ধের আহ্বান, লক্ষের ভাক অথবা রক্ষরণী জনিয়া আপন আপন নিদিও জীবন পথে চলিতে-ছেন। স্বস্থান্তর্বন অভ্রাণী নাংইলে কেছ এই রুদ্ধান্দ ভাবন ও সাধন করিতে পারে না। যেমন আকাশে মেল মনীভূত হইয়া শিলা রুপ্তি অথবা ছিমানী গণ্ডের আকারে ধ্বন করে, সেইরূপ রুদ্ধেরাণী ভত্তের চিদাকাশে মনীভূত হইয়া এক একটী মত্তের আকারে ধ্বেণ করে।

ব্রজ যে সাধককে তাঁহার সভা সাধন সতে এতী করিবেন মনে করেন, তাহার বিধাস কর্পে তিনি "আমি আছি" এই প্রতীর মন্ত্রপান করেন। অল বিধাসী এবং ক্ষীণ বিবেকী ব্রজ্ঞবাণী গুনিতে পায় না, তাহার নিকটে শ্লের আদ্র নাই।

দে মনে করে শদ অথবা ম**ে**র শক্তিতে বিশ্বাস কর৷ কুমংস্কার। আমরা নববিধানাশ্রিত হইয়া বলিতেছি শক্তই মুক্তির হেত।" "আমি আছি" যিনি বলিতেছেন তিনি স্বয়ং ব্রর। "আমি আছি" এই গভীর শদ ব্রেম্থ বিনিঃস্ত মর। রক্ষাধের বাণী অথবা রক্ষাখ-বিনিঃস্ট মর নিজীব তর্মল মনে জীবন ও বল্পান করে, মচ্ছত্রনাচ্চর মনে জ্ঞান চৈত্র দান করে, অপবিত্র অতঃকরণে পবিত্রত। আনিয়া দেয় এবং বিষয় চিত্তকে প্রসন্ন করে। রক্ষপ্রদত ময় সাধ-কের বিখাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি, ক্ষমা শান্তি কৃদ্ধি করে, নিতা নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধ্বের ভিন্ন ভিন্ন অবভাতে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্জের প্রয়োজন। অনুভ'পের অবস্থাতে "পতিতপাবন, অধমতারণ, পাপসন্তাপহরণ" ব্রয়ের এ সকল নামমন্ত সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়ক; উত্তর নিবলতার অবস্থায় "ভক্তচিত্হারী, ভর্মনোহ্রা, সাবজননী, জগলোহিনী জগঙ্কননী" এ সকল মত বিশেষ থাতিকর ও আনন্দ প্রবর্ত্তক।

এইরপে সাধকের অবস্থান্সারে তানের বিভিন্ন সরণ,
শাদ. নাম অথবা মন্ত্র সাধন আবজ্ঞক। পূর্ণ পরত্রক্ষেতে কোন
পবিত্তন কিলা অবস্থাত্তর নাই; কিল্প অপূর্ণ উন্তিলীল
জীবান্ধাতে নিতা পরিবত্তন হইতেছে। অপূর্ণ জীব একেবারে
পূর্ণ ক্রমকে আহত করিতে পারে না, এই জন্ত ভাহার পক্ষে
সমরে সমরে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রসাধন প্রয়োজন। স্কর্পক্র সধর

এই প্রয়োজন জানিয়াই সাধককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত মহ সকল দান কবেন।

হে অর বিধাসী, তুমি ধদি বল যে তুমি শক্ষ সন্থ কিছুই
মান না, ধখন ধালা ইকা হয় তাহাই কর, তাহা হইলে তুমি
বাজাধীন না, তুমি প্রক্ষাচারী। ধাহারা বলে স্বাধীন ব্যক্তি
নির্দিষ্ট প্রধানীতে বল্ধ হইবে কেন তাহারা ঈধরদত স্বাধীনতা
এবং ধর্মের নিগত্তর জানে না। ইহারা প্রকৃত সাধক
ভাহারা শক্ষরজাকে মানেন, ভাহারা ব্রহ্মাকের আদের করেন,
রক্ষেশক সাধন করেন। "আমি আছি" ব্রহ্ম গ্রহীর ধানিতে
ধা অন্যকাল নির্দ্রর এই নিংশক শক্ষ উক্তারণ করিতেছেন,
তাহারা কি দিনে কি নিনীধ্যে এই শক্ষ প্রবণ করেন, এই
শাদ সাধন করেন। "আমি আছি" এই নিতা গ্রহীর ধানি
ঈধরের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ডাকিলেই প্রকৃত
ঈশ্বরদান লাভ করেন।

ঈধরের কোন নাম এবং কোন শব্দ অর্থ শৃত্য নহে।

গাঁহার নমে "আমি আছি" তিনিই নববিধানের দরাসিদ্ধ্
পতিতপাবন বিধাতে, তাঁহারই অপর নাম ভক্তস্দর্বহারিলা
জগক্তননী। যেমন ঈধরের এক এক নাম বারহার উচ্চারণ
ও সাধন করিতে করিতে সেই নামের অনুর্গত ভাব সাধকের
ক্রদরে উক্ক্লভররপে প্রকাশিত ও চূচ্তারপে প্রতিষ্ঠিত হয়
সেইরপ্, নববিধান নববিধান" এইরপ বারসার বালতে বলিতে
আমরা নাবিধানের মাহাত্মা ব্রিভিড পারি এবং উহার

হেধা পান করিতে পারি। নববিধান শক্টী পুণ্যপ্রদ। ২দিও শদ অথবা মঞ্জের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈর্বের বাক্যে মর সাধন দারা আমরা পরিতাণ এবং দিবা জীবন লাভ করি।

প্রত্যেক একশন অথবা এক্তমন্তের মধ্যে তাঁহার জান, প্রেম, পুরা, হপ শাভি ঘনাঁভূত হবা স্থিতি করে। কথিত আছে যথন মুসা পর্কতি সুকের উপরে একবারা শবন করিলেন তথন ঘোর ঘটা করিরা মের দকল আসিয়া চারিদিক ভ্রানক অপকারাজ্যে করিল, এবং বারস্থার বিত্যতানি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেইকপ যথন সাধকের জাবনে এক একবার ভ্রানক বিগদ পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় ভাহার মধ্যে বিশ্বভঞ্জন হরি সেই বিপন্ন সাধকের কর্ণে এক এক শব্দ অথবা এক এক মন্ত্র উভারণ করেন। সেই মধ্যে পাপ গ্রেম, ঘুম ভাকে। সেই মধ্যে সাধকের আশেষ উপকার হয়; সেই মন্ত্রে তুর্কাল্ডার মধ্যে বয়, এবং পাপ গ্রেম, প্রেমীরত প্রকাল্ডার মধ্যে বয়, এবং পাপ গ্রেম, প্রেমীরত প্রকাল্ডার মধ্যে বয়। সেই মন্ত্র স্থান করিলে উজ্জাল্ডররূপে রাম্ন দানি এবং মুক্তম্বিত ভবির উজ্ঞাস হয়।

হরিনামের কভ ৩৭, হরিনাম মডের কভ মনিম। ভোমরা অনেকেই জানিরছে। পথে পথে, বারে ছারে, হরি হরি, জীহরি, মনোহর হরি, মিদিলানাদ হরি বলিলে মন উল্ভেহন, মৃত সঞীবিত হয়, তুর্কল সবল হয়, অপরিব পরি হয়, চুল্লী ধ্বী হয়, পাড়া মাতিয়া উঠে, বালক রজ ্বা নরনারী সকলে মাননিত হয়। মডের এত ৩৭, ব্রহ্মাকের এত মাহ ভ্রা। দূঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিদিঔ কাল এক আদেশ সাধনই এত। এত বিনা জীবন গুস্থির হইতে পারে ন।। এত বিনা আজ এই মতধরিলে কাল ঐ মতধরিলে, এবং এইরপে ক্রমণঃ অস্থিরতার মধ্যে চলিলে।

সে ছাচারীর দর্পত্ব করিবার অস্তা তা ও একার আবল্যক।
সত্যক্ষনরত, বিরাদানরত, দরারত, পরসেবারত, ক্ষমারত,
রিপুসংহারতে, বৈরাগারত, গোগরত, ভিক্তিরত, সেবারত,
এ সমস্তারতই রাজবাণী অথবা রক্ষ আদেশ। থেমন রাজেতে
এবং মরেতে কোন প্রভিদ নাই, তেমনি রাজেতে ও রাতেতে
কোন প্রভিদ নাই। রাজই রত। যিনি আদেশ বরেন
সেই প্রভৃ কিসা করার সঙ্গে তাহার আদেশের কোন প্রভেদ
নাই। সেইরপ রত ও মর দাতা ওক্র রাজের সঙ্গে মর ও
রাতের প্রভেদ নাই। অতএব হে বেক্তাচারী মানব, তুমি
আপনার ই ছা পরিভাগে করিয়া মর ও রাতের পথ প্রভণ
কর। এই পথ প্রহণ না করিলে কথন জীবন প্রিত্র হইবে
না। স্বরেরে বিশেষ কুপা ও শাসন রাতের আকারে উপস্থিত হয়, রতের সমস্তানিয় রাজমুখবিনিঃস্ত।

হে সাধক, এক সপ্তাহ তুমি এই ব্রত নিয়ম পালন করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ব্রহ্মের কুপা পবন বিশেষরপে ভোষার মপ্তকের উপর দিয়া বহিবে। সভা পালন করিবে, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, বিন্তী ও দয়াম হইবে, ঈ্বরের মহিমা মহীগান্ করিবে, বিপু সংহার এবং ইনিয়ে জর করিবে, বৃহৎ বতধাবী হইয়া সংসার ঋর করিয়া ব্রহ্মবান হইবে, এ সকল আদেশপূর্য প্রত্যেক ব্রত অন্ধান্ত অধিব হায় ঋত্ত আলাস্যানর করে এবং বিকৃত আন্ধানেও সংশোধিত প্রকৃতিক করিয়া ইবরের নিকটবর্তী করে। রক্ষপ্রকৃত প্রত্যেক ব্রত জীবের কল্যাণপ্রদ। অত্তরের ব্রহ্ম যে শাসনে আমাকে রাখিতে চাহেন আমি সেই শাসনে শাসিত হইব। তিনি আমাকে যে মহ, যে ব্রত দেন তাহাই আমি সাধন কবিব।

পৈন্দাচারী নিপ্রেণ মহন্য জানে না এত মহের কত ওপ।
ব্রুক্ত এবং ব্রুক্তিত ব্যক্তি বুনিতে পারেন কোন মর
ভাগার পক্ষে কর্বন আবশ্রক, তিনি বুরিতে পারেন এই মন্ত্র,
এই শাসন আমার জন্ত্র, এই ব্রুক্তের আকারে আমার প্রতি
ঈশ্বের বিশেষ আদেশ আসিয়াছে। ইাহারা এইরূপ এত
পালন করেন তাঁহারা নানা প্রকার প্রলোভন ও পাপের
ব্যভিচার হইতে মুক্ত শাকিয়া অনায়াসে ভ্রুমাগর পার হইয়া
ঈশ্বেরর শান্তি নিকেতনে চলিয়া ধান। হাহারা মন্ত্র রত
মানে না তাহাদের দেবতা মৃত। কেন না যে ঠাকুর কথা
করেন মে মা কোলে এস বলে না, সে ঠাকুর কি জীবন্ত প্রথমিরও একটা উত্তর দিতে পারে না, হাহার একটা মন্ত্র প্রার্থনারও একটা উত্তর দিতে পারে না, হাহার একটা মন্ত্র দিবারও ক্ষমতা নাই সেটা মৃত নিভিত জ্পদার্থ। যদি ব্রুক্ত কথা না কহেন, যদি অব্যাহ্ন্সারে ব্রুক্ত উপরুক্ত মন্ত্র না দেন তবে হে সাধক, তুমি কিরপে গাঁচিবে । আমার সজে যিনি কথা কচেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি চুক্লৈতার সময় বল দেন, পাপবিকারের তিষধ দেন, চুংবের সময় সাতৃনা এবং প্রাণ ভরিষা তথ শান্তি দেন তিনিই আমার বন্ধু, তিনিই আমার জীবনলায়িনী মাতা।

## ছুই পক্ষী।

রবিবার ১৭ই ভৈচ্ট, ১৮০০ শক ; ২৯শে মে ১৮৮১। শা স্পর্ণা সন্মা সধাদা সমানং কুলং পরিষযুক্তাতে। তম্বোরক্তা পিশ্লবং স্বাহতানগারকোহভিচাকণীতি॥

বেদান্ত মধ্যে দুই ফুন্দর পঞ্চীর কথা বোধ হয় অনেকে ভানিয়াছেন। একটা নয়, চুইটা পঞ্চী। "বা ফুপরা।" মধৈত নয়, বৈত। চুই পঞ্চী একত হইয়া এক বুক্লে স্থিতি করে। চুই পঞ্চী পরুপরের সধা; কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভিন্ন। এক পঞ্চী স্থায়, আর এক পঞ্চী স্থায়, পাত্র, অপর পঞ্চী অনন্ত দ্বার সাগর; এক পঞ্চী ফল ভোগ করে, অপর পঞ্চী ফলপ্রদাতা। এই চুই ফুন্দর পঞ্চীর কথা অতি ফুন্দর, বিজ্ঞান অতি মনোংর। অতএব হে ব্রহ্মন্ডকণ, দ্বির হইয়া তোমরা এই চুই ফুন্দর পঞ্চীর তত্ত প্রবণ কর। প্রথমে মঙ্কি মবন কর, পরে সাধন প্রথানী ভানিবে।

হে বিখানী, তোমার এই দেহ মধ্যে হুইটী পাখী একতে হথে বাস করে। ভূমি জ্ঞান দারা এই ভত্ত স্থীকার কর। তোমার এই দেহ একটী বৃক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিত হুইতেছে। এই দেহবৃক্ষ সাকার; কিন্তু ইহার ভালে চূটা নিরাকার পক্ষী বৃদ্ধি আছে। বাসগৃহ সাকার; কিন্তু অধিবাদীবন্ন নিরাকার। হে ভান্ত মন্যা, ভূমি মনে কর ভোমার দেহবৃক্ষে কেবল একাকী ভূমি বাস কর; কিন্তু ভ্যোমার পার্দ্ধে বে অপর একটী বৃহহ পক্ষী বৃদ্ধি আছে ভূমি ভাহাকে দেখা।

হে আর্রন, সর্ক্রন। তুমি আমি আমি বল কেন ? তুমি
কি আপনাকে আপানি স্কৃষ্টি করিয়াছ না আপনাকে আপানি
ক্ষীবিত রাধিতে পার ? তোমার স্রস্টা এবং তোমার প্রতিপালক যে তোমার পার্থে বিষয়া আছেন। তাঁহার শক্তি
ক্রির যে তুমি কিছুই করিতে পার না। তবে কেন আমি
আহার করি, আমি চিন্তা করি, আমি দয়া করি, আমি ধয়সাধন করি' এ সকল কথা বলিয়া রখা অভিমান কর ?
যথন অথমির পরিবর্তে আমর। বল না কেন ? প্রাচীন থোগী
ক্ষরি এবং শাস্তকারের। তুই পঞ্চীর কথা বলিয়া গিয়াছেন।
অতএব হে ব্রহ্ম স্কণের তোমরা, সকলেই আমির পরিবত্তে
আমরা, তুমির পরিবর্তে তোমরা, তিনির পরিবর্তে তাঁহারা, এই
ভাষা ব্যবহার কর।

এক দেহকুক তুটী পাধীর বাসস্থান। প্রত্যেক দেহ
পিএরে বুগল পক্ষী বিহার করিতেছে। আমরা তুটী পাধী,
তোমরা তুটী পাধী, তাঁহারা তুটী পাধী। প্রত্যেক নরদেহে
প্রত্যেক নারীদেহে তুই আজা বাস করিতেছে। একটীর
আগে 'জীব' শদ অর্থাং একটী জীবাজ্বা, অপরটীর আগে
'পরম' বিশেষণ অর্থাং অপরটী পরমাজ্বা। জীবাজ্বার কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা পরমাজ্বাতে নাই এবং পরমাত্রার
অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবাজ্বাতে নাই। এই জন্তা
উভরের বতর বিশেষণ হইরাছে। কিন্তু তুটীই অতি ফুলর,
লাবণাযুক্ত, মনোহর। যদিও তুটীর মধ্যে কোনটীরই আকার
নাই; কিন্তু নিরাকার হইরাও উভরেই অশেষ সৌন্দর্য্য ও গুণশানী।

হে মানব, ত্মি ৰাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে কাটিলে হুটী হৃদ্ধ পাখী বাহির হইবে; একটী গুমি, অপরটী ডোমার এই পেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে ডোমার দেহ, মন, হুদ্র আজ্বা বলিতেছ, সেই দেহ, মন, হুদ্র আজ্বা অধিকারী তুমি এবং ডোমার ঈর্বর। প্রত্যেক আমিকে বঙ বঙ করিলে তাহার ভিতর হইতে এই ক.প হুই আমি বাহির হইবে; এক জীব আমি, আর এক পরম আমি; এক স্বরু আজ্বা আর এক এই। অথবা পরমায়া। এক আমির ভিতরে হুই আতীক্রির আজ্বা। এক আধারে

ছই অদৃষ্ট আধের। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই ছই নিরাকার পক্ষী, ছই শুন্দর আস্থা নিয়ত বাস করিতেছে। হে মন্ত্রষ্টা, ভোমার দেহত্বকে নিতা ছই পাখী স্থিতি করি-তেছে; এক পাখী তুমি, আর এক আকাশরূপ বৃহৎপক্ষী অধাৎ প্রন্নেপক্ষী। এই ছই ফুন্দর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই ছই ফুন্দর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই ছই ফুন্দর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই ছই ফুন্দর পক্ষীর বিষয় হার দাভ করিবে, ততই ভোমার ব্যহকান পরিকার হইবে।

হে জীব, হে সাধক, ষতই তুমি এই কথা ভাবিৰে, ষতই তুমি এই গাতত আলোচনা করিবে, ষে তুমি এবং এফাপক্ষী এক দেহরুক্তে বাস করিতেছ, একত্র কাষ্যা করিতেছ, একত্র কথা বলিতেছ, একত্র ভাবিতেছ, একত্র হইরা জগতে দয়া বিস্তার এবং ধম্ম প্রচার করিতেছ, তত হ তুমি উন্নত, শুদ্ধ এবং যুখী হইবে। ব্রহ্মপক্ষী এবং আমি এই আমরা হই জন একত্র থাকি, একত্র কাষ্যা করি, এ চিতা মুর্গার চিতা, এ চিতা নবজীবনের হেতু এবং পরিত্রাণপ্রদ । ব্রহ্মবিধাসী এবং প্রক্ষান্তক্তর বলেন যথনই আমি আমার দেহবরুক্তর দিকে ভাকাই ভথনই দেখি হুটা স্বর্গের পাথী একত্র বসিয়া আছে; একটা ছোট, একটা বড়। এই হুই স্বর্গের পক্ষীকে একত্র দেখিলে যথাপ্রহ্মদর্শনি হর এবং প্রহ্মানক্ষাভিত্র হয়।

হে প্রজাবিশিও তত্ত্বজ ব্যক্তি, বখনই তুনি তোমার দেহ-রক্ষে জীবাল্লাকে দেধিবে তখনই তুনি তাহার অব্যবহিত

পার্থে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। পরমাক্সা চিরকাল অনশন ব্রতধারী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, ্চিরনিস্তর, নিতা ধ্যানশীল; তাঁহার আলস্য নাই, তিনি निजा यान ना ; अन्छकालात शकी, अहा शकीत (कान अकात ভোগবাসনা নাই, তিনি চিরবৈরাগী, তিনি পরম বৈরাগী; किछ एडेशको खड़े। शकी शहेर नाना अकात कन এवः প্রয়েজনীয় সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ করিতেছে, কুদ্র স্বষ্ট পক্ষী কর্থনও মনের আনন্দে ভ্রষ্টাপক্ষীর গুণ কীত্তন করিতেছে, ক্থনও অলস হইতেছে; ক্থনও জাগ্রংভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িতেছে। হে ব্ৰহ্মত, তুমি এই যুগল পক্ষীতঞ্ ম্মরণ করিয়া রাধ। যাহাকে তুমি আমি বলিতেছ এই আমির মধ্যে হুই আমি স্থিতি করিতেছে; এক ছোট আমি, আর এক বড় আমি; এক 'জীব' আমি আর এক 'প্রম' আমি। শারেতে এই বুগল পঞ্চীর প্রমাণ পাইলে, এবং দিবা জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগঢ় দ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান ছারা छेपनिक्ष कतिरत, এখন हेड्डा भाषन श्रेगानी खरशायन करा।

আমি ছই, আমার এই দেহর্কে আমি একাকী বাস করিতেছি না; কিন্তু আমি এবং আমার স্রন্থী ও প্রতিপালক একত্র বাস করিতেছি,—বারম্বার স্মৃতি ও চিন্তা ছারা এই নবজীবনপ্রদ সতা অসরে আয়ত্ত কর এবং বিশেষ যত্তপূর্কক ইহা জীবনে পরিণত কর। কধন আপনাকে ঈশ্বরবিহীন মনে করিবে না। আমি কর্তা, আমি প্রাভূ, আমি স্বামী কদাপি মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহন্তার পোষণ করিবে না: কিন্তু নিয়্মিত সাধন দারা সর্কাদা সর্ক্ষ্ম্লাধার, সকলের করা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। কি শারীরিক কি মানসিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনুভ্ব করিবে।

যধন তুমি চকু, কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি দারা দর্শন, শ্রবণ, দ্বাপ এবং আম্বাদন কর, তথন তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শক্তির মূলে ঈররের শক্তি উপলব্ধি করিবে। এবং বধন তুমি তোমার মনের শক্তি সকল পরিচালন কর, তথ্যধ্য ও তুমি ঈররের শক্তি দেখিবে। কেন না তাঁহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটা সচ্চিন্তা করিতে পার না, এক বিন্দু প্রেম অথবা পুণ্যও উপার্জ্ঞন করিতে পার না। তিনি সকল শক্তির মূল শক্তি। যেমন তিনি ভিন্ন তুমি ভোমার হন্তপদ অথবা শুরীরের কোন অঙ্গ পরিচালন ছরিতে পার না, তেমনি তাঁহার শক্তি ভিন্ন তোমার মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং তোমার অঙা দেহরুক্ষ মধ্যে হুম্ভেল ধেগি শুক্তিল বদ্ধ বিহ্যাহেছ।

প্রত্তাকে অতিক্রম করিরা স্ত র আরা কিছুই করিতে পারে না। প্রত্তী পক্ষী এবং স্ত পক্ষী হুটী বন্ধু পার্যে পার্যে বসিরা সর্ক্ষদা আমোদ করিতেছে। ধ্বনই ভাবিবে তথনই দেখিবে হই পাখী দৃঢ্যোগে বন্ধ হইয়া পরম্পারের সঙ্গে সধ্য রুদ্ধি করিতেছে। হে বিগাসী, তুমি কখনও আপনাকে ঈর্বর ছাড়া ভাবিতে পার না। ক্রমাগত বিবাস ভক্তি নয়নে দেখা তোমার সর্কাদে তুই পঞ্চী বেড়াইতেছে। একটা ফল দিতেছেন অপরটী ফল ভোগ করিতেছে; ছোট ছানা পক্ষী বড় প্রদ্ধাপক্ষীর পক্ষার ভোগ করিতেছে; ছাট ছানা পক্ষী বড়া প্রদ্ধাপক্ষীর ভাল ভাল করি প্রদ্ধান বিশ্ব বিশ্ব

যধন তুমি একটা হৃন্দর গোলাগত্ব দর্শন কর, তথন প্রষ্ঠা পাবী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি স্থ পকী তাহা দর্শন কর। আবার যথন তুমি মধুর এলা সংগত প্রবণ কর, প্রষ্ঠা পক্ষী তোমাকে প্রবণ করের শক্তি দেন, তুমি প্রবণ কর। অথবা যধন তুমি নিজে বিভূপ্তণ কীজন করিতে আরম্ভ কর, তথন প্রষ্ঠা পক্ষী তোমারে রসনাতে বসিয়। তোমাকে বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি দেন। আবার যথন তুমি বাহ্নিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবা নীর্ব ও নিতক্ত হইয়। মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিবা নীর্ব ও নিতক হইয়। মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিবা জড়িয়া মনের মধ্যে গেল। প্রক্রী পাবী মুডুং করিয়। উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। প্রষ্ঠা পক্ষী মনের মধ্যে বিদ্যা তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি দনন ও নিধিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই-ক্রপে মনের প্রত্যেক কার্য্য এবং শরীরের প্রত্যেক কার্য্য

ঈংরের শক্তিতে নির্ফাহ হয়। ঈংর শভিদাতা, **জী**বারা শক্তি গুটীতা।

হে সৃষ্ট আয়ুন, ভোমার অবাবহিত সরিধানে এইাপাণী নিত্য বসিয়া আছেন: তিনি তোমার সমস্ত অভাব মোচনের আয়োজন করিয়া দিতেছেন। তোমার চাহিতেও হয় না. ভোমার চাহিবার পর্ম্বে তিনি জানিয়া ভোমাকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করিতেছেন। ভোষার শরীরে আমের জল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং ভোমার আ যাতে ধ্যা পুণা শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি ভোমাকে ভাঁহার অজ্ঞ দ্যাশ্বৰে ৰদ্ধ ক্রিতেছেন। এইরূপে চুটী পক্ষীর প্রক্রের স্থ্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে। যথন চুই জনের দৌহার্ল মনীভত হয় তথন জীবালা প্রমালাকে বলেন-"পরমান্ত্রন, আর যে তোমাকে ছাডিয়া আমি থাকিতে পারি না" প্রমালা জীবালাকে বলিলেন "হে লুছ জীবালা, তুমি আমাকে এত ভালবাস থে তুমি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোমাকে নিতা আমার চঞ্চের ভিতরে রাধিব।"

এইরপে দিন দিন বংসরে বংসরে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্ক বাড়িতে থাকে। অনন্ত প্রেমের আধার পরনায়া কদাচ ভাবাত্রাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আবার যথন উভরের মধ্যে স্বয়ভাব ও খনিইতা বৃদ্ধি হয় তথন জীবাত্রাও পর-মাগ্রাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। একাক্ত ব্যক্তি, তুমিও সাধন দার। পরমান্ত্রার সঙ্গে তোমার সধ্যভাব এতরর প্রগাঢ় কর যে তৃমি নৃহর্তের জন্মও তাঁহার সঞ্চ ছাড়িয়া স্থান্তর হইয়া ধাকিতে পারিবে না। ক্রমশং সাধন করিতে করিতে সেই উক্তম অবহার উপস্থিত হও, যেধানে ছোট পাধীনী অসুগত ছতা হইয়া বড় পাধীর ভিতরে চিরাপ্রিত হইয়া থাকিবে এবং বড় পাধী ছোটনীকে আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইবে।

এই মন্দিরে যত নর নারী আছেন প্রত্যেকের দেহর্কে দুনী পারী থেলা করিতেছে। আমি প্রমার্থতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব বলিতেছি, ডোমরা ভূনিতেছ। আমার মধ্যেও দুই পাধী ভোমাদের মধ্যেও ছই পাধী। তোমাদের প্রভ্যেকের দেহ
রক্ষের ডালে ছুটী পাধী তার হইয়াবসিয়া আছে; এক পাধী
ভানিতেছে, অপর পাধী ভানিবার শক্তি দিতেছেন। আমি ধে

বলিতেছি আমার মধ্যেও চুই পাধী ধেলা করিতেছে, কাধ্য

করিতেছে, এক পাধী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী

বলিতেছে। এই চুই ফ্দের পক্ষীর মিত্রতা ও ঘোগতব

জানিরা বড় ফুবী হইলাম।

আহা। কি সুধের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী নিতা আমার কাছে কাছে রহিয়া-ছেন। আমি দিবা নিশি অবিভাত সেই পূর্ণ প্রেম পক্ষীর পক্ষপটে প্রতিপালিত, আফ্রাদিত ও আশ্রিত হইর। রহিয়াছি। আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্তি কুলে এই প্রেমপক্ষীর পুরু করিব, এট ফুন্দর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব, এই পাধীর সুম্বর যুক্ত বেদবাক্য এবং সুমধুর সচীত শুনিব, এই পাখীর সঙ্গে নিগত সৌহার্দ্দে সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও মুখী চটব। কি গৃহে কি কাৰ্য্যক্লেতে স্কৃদা আমি এই भक्तीत मृद्ध थादिव, हेडाँत मृद्ध थादिल भाभ अलाइन অস্তুৰ হইবে। মার পক্ষপুটের শোভা দেখিয়া এবং হাঁচার আপ্রয়ে আথিত হইয়া শান্তি মুখ সহোগ করিব। চুট জনে মনের আনন্দে একত্রে গান করিব, পরম্পরের পুদ্রর ও স্ক্রীতের বিনিম্যু হইবে, আমার আর কুংগর সীমা ধাকিবে না। আমি আমার এই পার্ছ, এই অতরতম,

নিকটতম পরমাশ্বা পশ্বীর পূজা ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।
এই প্রেমপক্ষীর সৌক্রিয় বিমুদ্ধ হইব, অন্ত সৌকর্যা আর
আমার ভাল লাগিবে না; এই পক্ষীর সুখর ছাড়িয়া আর
পৃথিবীর লোকের কর্কশ খর শুনিতে বাইব না ইঠার
সহবাস ছাড়িয়া আর পাপতর পূর্ণ লোকের সহবাস অংধ্যণ
করিব না। পূত্র খেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভির করে
এবং তাহাদিগকে ভালবাসে, সুহুদ বন্ধু যেমন সুহুদ বন্ধুকে
হুদরের প্রেম দেয় তেমনি আম্বা এই পক্ষীকে পিতা মাতা
ও পরম সুহুদ জানিয়া নির্ভ্র ও নিন্চিত্র হইব।

## তিন যুদ্ধ।

রবিবার ২৪শে জ্যৈঠ, ১৮০৩ শক; ৫ই জুন ১৮৮১।

শিষ্য জিজাসা করিলেন, "তে আচার্য্য, নরবিধান প্রতিষ্ঠা চইবার পুলে যে তিন মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ভাষার বিবরণ বলুন এবং ভাষা হইতে জগতের মহলাকাজ্ঞা ভগবান কি কি মহাসতা উদ্ধার করিয়াছেন ভাষাও পরিকার করিয়া বলুন "
আচার্য্য বলিলেন, অতি হান্দ্র প্রমান্ত ভাষাক প্রাক্ত করে এবং বিধাভার প্রেমলীলা রস্পান কর। যথন এই দেশে মৃতিশুদ্ধার ভ্যানক প্রাকৃতিবিধ্ব করে যে গেই করিয়ান করে যে গেই লিকভার অককার চারিদিক আছেল করিয়ান ছিল সেই সময়ে বিধাভা পুক্র, ভারতবর্ধের ঈরর, বিশেষ-

রূপে তীহার অতুল মহিমা এবং খণেদ করণ। প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সমরে তিনি করেকজন মহাকুতব ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানের খাননে ব্যিক্ত প্রক্রন্তান প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যধন ভারতবর্বের চারিদিকে নানা প্রকার দেব দেবীর পূজা হইতেছিল সেই সমার সনাতন বার ভারতবা এবং সমস্ত জগং হইতে সকল প্রকার অসতা এবং পৌওলিকতা দুর করিবার জ্ঞা, করে জলন রার্মানির বার্জির মনে তাঁহার অবিতীয়ত্ব প্রকাশ করিবান গেই করেকজন রাজানির একেবরবাদী সাহসপুর্বিক তুরী ভারা এভতি রববাঞ্জ বাজাইয়া ভারতের আকাশে "একমেবা নেতায়ম্" এই নিশানে উড়াইলেন। তাঁহাদিগের নিকটে অবিতীয় রাজার পারচয় পাইয়া বর্মদেশের এবং ভারতবর্ষের আনেকেই অবিতীয় রাজার, অবিতীয় রাজা এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে গেমন অভিতীয় রাজার নিশান উড়িল অপর দিকে তেমনি পৌরলিকের। একেবরবাদীদিগকে ভ্রানক্রপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অস সময়ের মধ্যে তুনুল সংগ্রাম আর ছ হইল।

যথন যুক্ আরম্ভ হইল কে জানিত কোন পক্ষের জয় লাভ হইবে। অর বিখাসী সাধারণ লে;কেরা মনে করিল বে দি:ক নোকসংখ্যা অধিক সেই দিকেই কয় হইবে; বিকা সভ্যেরই জয় হইল। সভ্য স্বেয়র উদায়ে অসভ্য পৌত্তলিকভার অন্ধ্রার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে দেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরত্রহ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অতীন্দির, নির্ক্রির, নিরাকার অধিতীর ঈপরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌত্রলিকভার অন্ধর্কারে আছের হইয়াছিল সেই দেশ আবার অধিতীয় প্রাচীন পরক্রমকে মাধার করিয়া লইল। দেশ দেশান্তরে এক্মেবাহিতীয়মের নিশান উভিতে লাগিল।

এক ঈশর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিবেন। নানা প্রকার মৃতিপূজাকারাদিগের সঙ্গে একেখরবাদীদিগের মধ্যে এই যে মহাযুদ্ধ উহা দেশ উদ্ধারের
ক্ষা, হংবী হংবিনীদিগের পরিত্রাণ জন্ম অনিভীয় ঈশরর স্বরং
ঘটাইলেন। ঈশরের বলে বলী হইয়া, সভ্যের বলে বলবান
হইয়া একেশ্ববাদীগণ অসভা পৌভলিকভার দুগ বিনাশ
করিতে প্রবুত হইলেন। ঈশরের সাহায্যে ভাহারা বিদ্ব বিপত্তির সাগর অভিক্রম করিয়া পরিণামে জন্ম লাভ করি-লেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও হত্তে চারিদিকে অনিভীয় ঈশরের নাম ঘোষত হইতে লাগিল। অপ্রভিহত বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা বিলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর এক, ঈশ্বর দুই নহেন, ঈশ্বর ভিন নহেন, ঈশ্ব ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। ধিনি অসংখ্য ভ্রণবারী পরব্রহ্ম, বিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন ভিনি এক।"

প্রথম মহাযুক্তে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং

ভারতভূমিতে ইহা হপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম বৃদ্ধে ঈশ্বর

হবী হইলেন, এবং তাহার অনুগত একেশ্বরবাদীগণ পৌতলিক হিল্সমাজ হইতে নির্বাসিত হইল। এইরপে প্রথম

যুক্তে বিস্থাণ হিল্সমাজ হইতে বিভিন্ন হইরা, জীব র

ঈশ্বরের বলে, সভার অনুরোধে, মৃত্তি উপাসকদিগের দল
পরিত্যাণ করিয়া আমরা একটা কুদ্দ বিধাসী দল সভা
ধামের দিকে চলিলাম। ইহার পর কিছুদিন আমরা কুশবে

জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ
কুপার অভিতীর তক্ষের সমাজ অথবা প্রজোপাসকদিগের

সমাজ অথবা রাজসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দিতীয়বার এদেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র একেগরবাদীদলের ভিতরে আবার বিভাগ

হইল। প্রথম সুদ্রে প্রকাপ্ত পৌতলিক চিন্দুমমাজ হইতে
একেররবাদীগণ বিভিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় রুদ্ধে বিবেক
পরায়ণ বন্ধনিঠ গৃহস্বণণ ব্রহ্মজানীদিগের দল হইতে নির্কাসিত ও বিভিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেগরবাদের যুদ্ধ,
দিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সন্ধীর্ণ ভাত্তমপ্তলীর মধ্যে
বিভেদ উপস্থিত হইল। প্রাতন অভ্যক্ত ভাবের সহিত

হল নতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্ধ দণ্ডের
মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজান লইয়াই সম্ভুত্ত রহিলেন;
কিন্ত করেকজন বেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য
দৃত্ত প্রতিক্ত এবং ব্যাহুল হইলেন। ভাঁহার। বলিকেন,

'বেৰল সপ্তাহান্তে একৰার সামাজিক ভাবে ব্রমোপাসনা করিলে হইবে না: কিছু প্রতিদিনের জীবনে আপেন বিধাসান্দ্রমারে কত্র্যান্দ্রহান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিছে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রম্পাদপদ্ধে উংস্থা করিছে হইবে। প্রাত্তিক ব্রক্ষোপাসনা করিছে হইবে এবং সমস্ত জী ন দারা ঈশ্বরের সেবা করিছে হইবে। ঈশবরে অভিপ্রাম্ব আথ্বা বিবেকের প্রাম্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে; আতি সামান্ত বিবরেও মন্ত্রেরে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুড্তম কার্য্য সকলও বিবেকের অন্ন্রাদিত হওয়া উচিত।"

প্রথমোক্ত এলবাদীগণ জীবনপথে এতদর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, শুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্মাসন করিলেন। এই দিতীয় মুদ্ধ বারতর মুদ্ধ। বিধাতা পুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই মুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নবা মুবাদলের মনে ফ্রগীয় সংসাহস এবং ত্নির্মার উৎসাহানল প্রজ্বাত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রসাত্রাগীদল জীবস্ত ভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন রক্ষবাদীগণ ক্রমশং ভঙ্গ, নিজীব ও নিভেজ হইয়া পড়িনেন, এবং কঠোর নিয়মতর হইয়া জীবনশুভা ধর্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে একেশ্বরনাদীগণ প্রকাণ্ড হিন্দুমনাজ ছাড়িয়া চলিরা আদিলেন। দ্বিতীর সুদ্ধে বিবেকী একাভক্তগণ একজানীদিগের দল হইতে বিভিন্ন হইলেন। উত্তর বুদ্ধেই বিচ্চেদ হইল; কিন্ত এই বিচ্ছেদ মঙ্গলাহেশ্ব মঙ্গলাভিপ্রারস্ভত। বিবেকী একান্ত্রাগী নবাদল প্রচীন দল হইতে বিভিন্ন হইরা এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রাথন। করিলেন "হে ঈহর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের ইচ্ছা হউক। কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গৃহধহাস্থান কি দৈনিক বাঁতি নাঁতি ও আচার ব্যহার, সম্দ্র বিবরে, হে অবিতার সন্ধাবিকারী মহাপ্রভু প্রমেশ্বর, আমাদিগকে ভোমার ইচ্ছা পূর্ণ কবিতে শক্তি দাও।"

এইরণে বিতীয় বুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রন্ধের ইচ্ছার
নিশান উড়িল এবং রাফ্রসনান্ধে বিবেকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজের ইচ্ছা অথবা স্পেচ্চার পরিতাপে
করিয়া বিবেকের অধীন হইলা চলিতে হইবে, বিষয়ক্র্রেলগেলালসা নির্মাণ করিয়া বৈরাগ্য রও পালন করিতে
হইবে, এই স্বর্গার ফুন্সর ছবি দেখাইবার জ্ঞা, এই মত্ত ভারতবর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞা রাহ্মদিগের বিতীয় মহাবুদ্ধের প্রয়োজন হইরাজিল। এই সংগ্রামে ঈলর্ক্রপায় ভালার অবগত বিবেকী সন্তানগণ জ্বী হইলেন। প্রাচীন সমাজ হইতে পরিতাক হইলা ন্তন দল ঈর্বাজার ভারতব্রায় রাহাসমাজ স্থাপন করিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে ভারতবযার রজমন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় নির্মিত একে স্বাক্ষরে রজপুজা করিতে লাগিলেন। স্থরের পবিত্র ইচ্ছা ইহাদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল; এবং ইহাদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম সুদ্ধে সভার জয় হইল, দিভীর সুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রসের ইচ্ছার জয় হইল।

কিছুকাল পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণবান্ত বাজিয়া উঠিল। আবার প্র্যালোকে নানা প্রকার যুদ্ধের অন্ত সকল চক্ষক করিয়া উঠিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও খোর আন্দোলন হইতে লাগিল। দিতীয় যুদ্ধ অপেক্ষাও এ ধুদ প্রবলতর। ঈশবের আদেশ অথবা প্রত্যাদেশ ভূমির উপরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দল প্রত্যাদেশবাদী, অন্ত দল व्याधारम्य विरवाधी, बार्च करी वृत यक्ष्यक्तर्य मुखासभाग रहेन । भिष्टे शृहतराक्त दिविकी हाराज्यकाल विलिस, "याहा বিবেকের আনেশ ভালাই উত্তরে বাজ অথবা উত্তরে। ইচ্ছা। নিজের ইচ্চ: সংযত হইলেই ঈশ্বের আদেশ এবং ভাছার পৰিত্রভাৱ প্রভ্যাদেশ ভাবণ করা যায়।" প্রভ্যাদেশবিরোধী-দল ইহাতে স্থতি দিতে পারিলেন না। ভাহার। বলিলেন, °ঈশর আমাদিগকে বৃদ্ধি দিয়াছেন তদুরুসারে চলিলেই ধন্ম-সাধন হয়, উত্ত কথনও প্রতাক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে াহার ইচ্ছা আৰু করেন না কেইটা ভাহার সাক্ষাং আদেশ ভানিতে পায় না ।"

তৃষ্ট ছবের মধ্যে তুম্ল সংখ্যাম আরম্ভ হইল, কামানের গোলা উঠিতে লাগিল ও পড়িতে লাগিল, মুদ্দের বৃষ্ণ স্বস্থের আকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে উথিত ছইল। যেমন প্রথম ও বিভীর যুদ্ধ ঈশবের ইচ্ছাতে ছাট্রাছিল, এই তৃতীর যুদ্ধও সেই মদলময় বিধাতার অভিপ্রায়েই ছাট্রাছিল, ইচাতে উএতির দার উদ্যাটিত হইরছে এবং বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কল্যাণ ও কুশল হইরাছে। এই তৃতীর যুদ্ধ হইতেও জীবের কল্যাণ লাভ ভ্রণান ইংগার এক প্রবন্ধ সভা উদ্ধার করিয়া নরবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৃতীর যুদ্ধে এই শিক্ষালাভ হইল যে বিবেকের বাণীকে রদ্ধানী বলিয়া বিধান করিতে হইবে। তৃতীর যুদ্ধ এই সভ্য প্রতিপত্ন করিয়া দিল যে ঈশ্বর ভাহার প্রেরিত যোগা সাধ্যদিগের প্রবন্ধ প্রথম প্রশান করেন , এবং ভাহাদিগের প্রাণেশ দান করেন ; এবং ভাহাদিগের প্রাণেশ করে প্রথম ও শানিকাপ অবভাগ হইর। সাহাদিগকে প্রাণ্ডানিস্ত করেন।

ভুলাধীন ভগবান খাঁচার ভুজুদিধের মধ্যাদ। রক্ষা করিবার জন্ম স্বয়ং ভুজুদিধের পক্ষ সমর্থন করিতে লাধি-লেন। কথিত আছে কক্ষ পাত্রসধা নাম ধারণ করির অর্জুনের সার্থি হট্য আপুনি রধ্ব চালাইব্যাছিলেন। সেইরপ ভুগবান স্বয়ং প্রত্যাদেশবাদীদিধের বন্ধু হট্যা অংপনি তাঁহার মুব্বিধান রথ চালাইতে লাগিলেন। প্রয়ং প্রভু প্রমেথ্র ভুজুধা মার্থি হট্যা প্রত্যাদেশবাদীদিধ্যুক জন্মী করিবেন। এই ভয়নক কলিযুগের মধ্যেও ঈ্বর কথা কহিয়া ভক্ত-দিগকে রক্ষা করেন এই সত্য প্রমাণিত হইল।

নিরাকার অনুশা ঈররকে বিধাস ও প্রেমনয়নে দেখা ধায়, 
অনুক ঈর্বরের অনাভ্রবাণী বিবেককর্পে জনা যায়, নিকট্টম
অভরতম ঈররকে শুশন করা ধায়, এবং টাহার সঙ্গে নিতা
প্রত্যাধেশ খোগে খোগী হওলা ধায় এ সকল প্রকৃতর সভা হো
শীকার ও সাধন করিতেই হইবে। যে কলিগুলে সহল্র
সহল স্বেক্ষ্টারী লোক ঈরবের অন্তিই প্রায় জীকার করে
না, সেই কশিগুলের মবোই তাহার প্রেরিত প্রত্যাদির
সভানগণ প্রাথনীয় ধারা হাহার ইচ্ছা জানিয়া পৃথিবীর পাপ
প্রলোভনের বিক্রে যুক্ত করিয়া জয় লাভ করিভেনন:
সভীয় যুক্ত উল্ক্লভররূপে এই সভা প্রকাশ করিলেন।

এই তিন গুলে তিন অনুলা স্বাচ্চ লান হইল। প্রথম গুলে তক হ'বর অথবা সম্প্র হুলা, বিভীয় গুলে সেই পিতার ইচ্চাধীন বিবেকী সংপ্রের গোঁৱৰ প্রতিষ্ঠিত হইল, হুটীম গুলে সাধকদিগের আজাতে পবিত্রাজার সিংহাসন দুচ্তুপে সংস্থাপিত হইল। এই তিন বুজের পরে মহাগ্রান্ত প্রমেপ্র নিয়ের সাধকদিগকে বলিলেন, "স্কিলানন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর।" সং. চিং, আনন্দ, এই তিন ভাবের সম্প্রি স্কিলানন্দ। তিন্তী সুদ্ধের পর এই তিন্তী স্থান প্রতিষ্ঠিত কর।" সং

মহলময় বিধাতা অতি আণ ধারপে এ সকল ঘটনা ঘটাইলেন। এই তিন মুদ্ধে ক্রমাধ্যে পিতা, পুর ও পবিরাক্সার জয় হইল।

প্রথম যুদ্ধে নিরাকার অলিটোয় ত্রেকের হিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হটবার পূজা অভনায় নিযুক্ত হটলেন : কিন্তু কিছুকাল পরে সেই রক্ষরালীদিপের মধ্যে করেকজন বিলক্ষণকপে হৃদ্যুস্ম করিলেন যে কেবল স্থা-ছাছে একবার সামাজিক রক্ষোপাসনা করিলে জীবন পবিত্র ও স্থী হয় না, প্রতাহ বিবেকী অথবা ঈশবের ইচ্ছাখীন হটয়া জীবনের কাল্য সকল সম্পন্ন করিছে হটবে। প্রতিদিন সরল স্করে বলিতে হটবে, "হে ঈবের, আমার ইক্ছা নহে: কিন্তু আমার জীবনে ভোমার ইচ্ছা পূর্ণ হটক।"

দেই জেব দেলাম নগরে সর্গন্ধ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশ।
দেমন এই কথা বলিতেন ভারতবর্গের বিবেকী রক্ষাভরাগীপণও এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পুতের ইচ্ছাগত
মিলন চাই, কেবল পিতার পূজা করিলে হইবে না; কিছ
সমস্য ক্ষর প্রাণ দিরা জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে
হইবে। ইচ্ছাবোগ হারা পরমায়া পকীর সহে স্বস্তাত্ত্বা পকীর স্থাগোগ করিতে হইবে। এইকপে এক বিবেক্তরে ঈশার প্রাণ বছবাসী রাক্ষের প্রাণ হইল। ঘিতীয় গুদ্দে এই পিতা পুত্রের মিলনতত্ত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল গ্রেষ্ট্র ইইয়াছে, ঈর্রপুত্র ঈশা ঈর্বরের বাক্য অথবা ভানের নিংসর্ব। চিং শক্ষের অর্থ চৈত্ত্ব অথবা সুবৃদ্ধি, যে পুর্দ্ধি সংপ্রের মধ্যে অবতীর্। অথবা যে ইছে। ও শক্তি ভনগের জাবনে স্কীবিত ভাগার জয় হইল। কিয় ইলাতেও ভাগৰত পূর্ণ হইল না। এই জয় ড্ডীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইল।

মাধক বিবেকী হইয়াও ঈশ্বর হইতে নরে থাকিতে পারে।
মাধককে ঈশ্বের অবাবহিত নিকটবরী করিবার জ্ঞা পাকিতান্তার আবিভাব প্রয়োজনীয়। যথন ঈশ্বের বিবেকী
প্রের অসতে পরিব্যাল্লার প্রকাশ হয় তথন তিনি ঈশ্বর হার
প্রজ্ঞাক-(বে প্রভাবিতি হন, এবং সকল বিস্থার ঈশ্বের বাগী
অবলগন করেন। পরিবাল্লা কর্তুক পরিচালিত না হইলে
মান্যে ঈশ্বেরে আনাভ্যাণী জনিতে পায় না; এবং জ্জু ও
ধ্যী হইতে পারে না। এই পরিবাল্লা স্কাবের স্থাত সংগ্র
মাধকের মনে আনন্দ্র প্রশান্তি সমাধ্যত হয়। ইইয় শাথে
পরিবাল্লার অঞ্জলর একটা নাম আনন্দ্রাণা। এইরপ্র
ভাষরা প্রাচীন আব্যা মহাবাকা স্তিদানন্দের মধ্যে হইল্ব
বিশেষ মন্তের উক্য দেখিতেছি।

প্রথমতে 'সং' অর্থাং একমাত্র অভিতীয় ক্রন্ধা সামা উপাধি নাই, ইাছার একমাত্র নামা "আমি আছি"।
অতএব 'মং' সকপোলক ঈশবের পিডভাববাচক, 'চিং' ভাছার
প্রভাববাচক এবং 'আন-৮' ভাছার পবিভাক্ষাপ্রদ শান্তি
ও আন-দ্বাচক। সং. চিং, আন-দ্, অথবা জলস্ক্রন্ধ, প্র,
পবিত্র শ্বা এই ভিনের মিলনে নববিধান প্রভিষ্টিত। ভিন

প্রকাণ্ড গুরের পরে, এই তিন মহাসতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন সতোর মিলনে সজিদানন্দের পূর্গ গৌরর সমুজ্জ্ব-লিত হইল। হে রক্ষতজ্ঞান, তোমরা পিড; পুত্র, পবিজ্ঞা অথবা সজিদানন্দ রক্ষকে লাভ করিয়া ওছ হও, এবং শাস্তি ও কুশল লাভ কর।

## বেন্ধ এবং বেন্ধা।

রবিবার ৩১শে জোই, ১৮০০ শক; ১২ই জুন ১৮৮১।

 কোন পরিছত পথ নাই যাহা অবলম্বন করিলে এক্ষের নিকটে যাওয়া যায় গুবাস্তবিক এক্ষ ভিন্ন প্রস্কার স্বতঃ অক্তিয় নাই।

আমাদিদের পূর্ক পুরুব প্রচৌন আর্য্যক্ষিগণ ব্রহ্মা অর্থাৎ অগ্নির মধ্যে যদি তক্তের আবিভাব না অলভব করিতেন ভাহা হইলে হোমের সৃষ্টি হইত না। হে একাজ সাধ্যণ, পৌতলিক অতুষ্ঠান বলিয়া অগ্নিপুজাকে একেবারে অর্থশুক্ত মনে করিও না। এই যে নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে বর শতাদী চইতে অগ্নিচোরীরা অগ্নিকে সমকে রাথিয়া অনির দেবতাকে পূজা করিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে অবভাই কোন নিগত সভা নিহিত রহিয়াছে। তোমরা ৰিহান চকে ভম কুসংস্থার ভেদ করিয়া দেই সভা দুর্শন কর। অধিহোত্রতে কেন হইল ? আছেন জালিয়া হোম না করিলে কি আচান সাধকদিগের ধর্ম ইইত না প অধিকে কেন ভাষার৷ এত সমাদর করিতেন 🕈 স্বাথেদে অনিত্র কেন দেখিতে পাই ? যে সকল আব্য ক্ষিগ্ৰ অভিতৌষ প্রবন্ধের উপাসক বলিয়া জগতে বিখ্যাত তাঁহা-দিলের ধর্মতে জড় অগ্নির উপাসনার উল্লেখ কেন শেথিতে পাওয়াব্যে ৭ ইহাতে পৃথিৱীর অঞ্চক্ত উন্ত সভা জাতির निक्टिक बारो मञ्जक व्यवन इहिन ना १ अहे कुमश्कारत्र খ্রুভার বশত: কি আ্যাম এক হইতে জানের মুকুট খ্রিষ্ भारत न १

ঋগেদ, ভোষার মধ্যে অগ্নির স্কব আছে বলিয়া কি এমি এই উনবিংশ শতাকীতে সভা সমাজে অনাণ্ড হইয়াছ গ না বিজ্ঞ সমাজে এখন ডোমার আদর আরও বাডিতেছে ? হে ঝারেল, হে জনবের বন্ধু, হে আর্যান্তক, আমাদিগকে ভাম বলিয়া দাও কেন সহস্র সহস্র বংসর পূর্দে আমাদিগের প্রস্কি-পুরুষগণ অনিকে সমাদর করিয়া আনির কব করিতেন। ক্ষেদ্ বলিলেন, ক্ষেদ্ বলিতেছেন, এবং ক্ষেদ আমাদিণের পুত্র পৌত্রদিগকেও বলিবেন, 'অকারণ অগ্রিপুজ। হয় নাই। অধিব সঙ্গে বজের যোগ আছে: ঈখর সক্রোপী, হাতরাং তিনি অধিব্যাপী।" তোমবা সকলেই জান ভতাশনের আসে স্ক্রিস্ত দঃ হয়। এই দহন করিবরে শক্তি অথি কাহার নিকটে লাভ করে গ যিনি সকল শবির মল শক্তি সেই স্মূৰ্ণভিমান বজের নিকটে অগ্নিতই দাহিকা শ্ভিলাভ করে। অগ্রিমল শক্তি বন্ধশক্তি। অগ্রির উপরে জ্ঞালন রন্ধা, অগ্নির ভিতরে জলেন রন্ধা। সেই আলা**শক্তি অগ্নির** ভিতরে বাহিরে আপনার আও্যা ক্ষমত। প্রকাশ করেন। আলাশ্ভি ছগ্ডননী এই অধিশ্ভি গারা কত কার্যা সম্প্রাহ্ম কবিষ্: লটাছেল্ডন .

এই অধি গার; মনুদা স্মাজের কত প্রকার উপকার চইতেছে অধ্যা স্থানের। তাহা পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা করিতেন। ইংগদিধের সময়ে পুতৃল পূজা অধ্যা পৌত-লিকতার প্রায়তীব হয় নাই। তাঁগারা ধাতাবিক বস্ত সকলের মধ্যে ঈশরের শক্তি ও অতল মহিমা দেখিয়া পভাবের স্বৰ স্থতি মধ্বা স্বভাব পূজা করিতেন। সভাবের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরের অপার জ্ঞান কৌশল ও অসীম মহিমা দেখিয়া বিশায়াপর হইতেন। যথন তাঁহারা দেখিতেন এই এক অগ্নিনা স্থানে বিস্তুত হইয়া এবং নানারপ ধারণ করিয়া নানা প্রকারে জগতের হিতসাধন করিতেছে তখন তাঁহারা একেবারে চমংকত এবং ক্ততভাভরে অবনত হইয়া এই অধির এর করিছেন। তাঁহারা দেখিতেন এই অধি আকাশে প্রচার ক্রাকারে জীবের হিতের জন্ম পৃথিবীর দশ দিকে তেও ও উত্তাপ বিকীই হবিতেছে মোখর **মধ্যে** বিচ্যালের আকার ধারণ করিতেছে: আকাশ হুইতে প্রথ-ৰীতে নামণ লগতের বাহীতে এই ছাল গ্রাণাকার ধারণ করিছালাল ভবা সকল পাব কবে তাও লালে প্রদীপের আকাং ধারণ করিয়া গৃহস্তকৈ অন্তর্গার ও নানা প্রকার বিপদ : ইতে বক্ষা করে: এই জনি গরিবের কাছে উত্তাপ मारम े उत कर्रहावण हान करत : अहे अधि हज्जित्कत ৰায় ২.১% কবিষ্ঠ বিবিধ রোগ এবং প্রতিগন্ধ নর করে। . এই অগ্নি প্রাণ্ড , ইইছা উদ্যোগি পরিবাজক সন্ন্যাসী গৈকে मामः श्रीकृत रिधेष । दिश्य कह मकल स्टेट दक करते।

সূর্ণ, ব্যান্পরি এরব্যার মধ্যে ধর্ণনা যোগী একাকী ধ্যান সম্পাধিতে নিয়াও হইলেন, তথন ভগবস্তক্ত থোগী একবার বিশ্বাসাও নিউরপূপনয়নে একোর পানে তাকাইলেন, চারি- দিকে হিংশ্র জন্তুদিগের ভক্তন গক্তনে বন প্রতিথ্যনিত, সেই
অবস্থার অসহার যোগী এজের দিকে ভাকাইয়া রহিলেন,
বিগদভঙ্গন যোগেখর, ভক্তবংসল ভগবান ভগবছক্তকে বলিলেন "তুমি নিচিত্র মনে ধ্যান কর, অথি ভোমাকে বাঁচাইবে,
অথি ভোমার যোগাসনের চারিদিকে প্রদিক্ত করিয়া ভোমার
সংদ্য শক্তদিগকে দূর করিয়া ভোমাকে বাঁচাইবে। এই
কথা ভনিয়া যোগী ভক্ষ কাঠ আহরণ করিয়া ভাঁহার যোগাসনের চারিদিকে অথি জালাইলেন। জলস্ত অথি প্রবশ্ব
প্রহান ভাঁহার আগ্রমের কুশণ রক্ষা করিভে লাগিল।
অথির মুখ ব্যাদান দেখিয়া ব্যাঘ্র স্প্রিভৃতি চুরস্ত হিংপ্র
ভন্তু স্কলি বরে চলিয়া গেল।

ভ্যানক বিপদসভূল অরণোর মধ্যে অগ্নিই একমাত্র সহায়, সেই বিশ্বন্য স্থানে বিপ্রবাক্তির পক্ষে অগ্নিই বিপদভঞ্জন হরির একমাত্র প্রতিনিধি। সেই অবস্থার যোগী সন্ন্যাসী তপাধী সার বীয় আশ্রমের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জুলিত করিয়া নানা প্রকার বিপদের মধ্যে ধ্যানস্থ হইয়া অনায়াসে নির্ভিষ্ণ এবং নিশ্চিত্র মনে দিন যাপন করেন। অগ্নির এ সকল উপকার দেখিয়া প্রাচীন ক্ষিণণ বলিলেন, 'হে অগ্নি, ভূমি ভীবের পরমোপকারী বস্তু, ভূমি শ্রেষ্ঠ, ভূমি মহং, ভূমি গৃহত্বের গৃহহে অনু প্রিপাক কর, ভূমি আকাশে স্থ্যের আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে আলোক এবং উত্তাপ দান কর, ভূমিই মেইম্পালার মধ্যে বিহুদং ইইয়া ক্রীড়া কর, ভূমি রাজে

গৃহে প্রদীপের আলোক হইয়া মন্তব্য সকলকে অরকার ও নানা বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

জানীরা জিজাসা করিতে পারেন, যথন অধিকে তৃমি বলিয়া সংস্থাধন করা হইল, তথন তো অধিকে দেবতা, অথবা একজন পুরুষ বা ব্যক্তি মনে করা হইল। আর্য্যসন্তানেরা অধিকে কেন তুমি বলিয়া সংস্থাধন করিলেন 
থিকে কেন তুমি বলিয়া সংস্থাধন করিলেন 
অধিক কেন তুমি বলিয়া সংস্থাধন করিলেন 
ভারের এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারেন। অলক্ষার শাস্থানুসারে 
ভারুক এবং করিরা জড় বস্তুকেও সময়ে সময়ে ব্যক্তি অথবা 
পুরুষ বলিয়া সংস্থাধন করেন। করেদের সময়ের করিরা 
থখন অধির নানা প্রকার উপকারিতা এবং ক্রমতা দর্শন 
করিতে লাগিলেন তাহারা অধিকে তুমি বলিয়া সংস্থাধন 
করিয়া ভাষার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং অত্রাগের 
সহিত অধির মহিমা কীত্রন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ অধিকে দেবতা ভানে ভাষার পূজাও করিতে 
লাগিলেন।

আমরা অধিটোর ব্রন্ধের উপাসক, মুডরাং অধিকে দেবত:
বলিলে আমরা ভাগার প্রতিবাদ করিব; কিন্তু কবিদিগের
ন্থায় অলক্ষারের অনুরোধে অধিকে চুমি বলিলে আমরা ভাগার
আপত্তি করিতে পারি না। যাহারা বলে অধি ব্রন্ধ ভাগার
ভ্রমাক; আবার যাহারা বলে ব্রন্ধের সচে অধির কোন
যোগ নাই ভাগারাও ভ্রমাক। আমাদিগকে এই উভয় ভ্রম

পরিত্যাগ করিয়া সত্য পথ অবলধন করিতে হইবে। আমরা ভিতরে দেশিক তাহা এরাশিকি। অধিশক্তির ভিতরে অধির ভিতরে বেশাকি তাহা এরাশকি। অধিশক্তির ভিতরে অধির ভাই। ও রক্ষক এরা অধিষ্ঠান করিছে। তুমি বলিয়া সম্বোধন করি। সেই এরাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা অধির মধ্যস্থ অধির প্রাণ, এরাকে তুমি বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি, হৈ অধি, তোমার ভিতরে জনায় এরাপুরুষ বিসাদ্ধানে।

এই যে তুমি সংগোগন ইংগতে কলনা কিয়া অলপার নাই। প্রথম তুমি কবিতার তুমি। অলপার শাস্ত্র মতে প্রথম ভাবে অধিকে তুমি বলাও অভায় নহে। কিয় শেষোক ভাবে যে অধিকে তুমি বলা ভাহা কলনা কিছা কবিতা নহে। যথন প্রাচীন আধ্য প্রস্কানী তথ্যক্রণ অধির মধ্যে প্রবেশ কবিবা এক নিরাকার জনত্ব অধিসক্রপ ত্রমকে বলিকো, তথ্য উলিবা সেই অধির অভ্যয় ত্রমকে বলিলা, "হে অধির অধি, তুমিই অধির ঘাহিকা শক্রিয় লগকে মহম্ব করি।"

অধির মধ্যে এই জলস্থ রক্ষকে না দেখিলে আর্থা সঞ্চান নের। হোম এবং অধিহোর ব্রক্তানি অনুষ্ঠান করিয়া অধিকে এত বাড়াইতেন নাঃ প্রাকাবন আর্থাগন রক্ষার মধ্যে রক্ষকে না দেখিলে কলাচ ব্রহ্মার এত গৌরব রুদ্ধি করিতেন না।
অনেকে গ্রাহালিগের গৃড়ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্নিকে ব্রহ্ম
সমান জান করিরা অগ্নির পূজা করিরাছে। বিক্ত ব্রহ্মবানীরা
ভানেন সেই সর্পত্নাধার সর্পাগ্র ব্রহ্মের ক্রোড়েই ব্রহ্মা
আগ্রিড, সেই নিত্য অগ্নিময় পরব্রহ্মের হস্তে সাকার অগ্নি
বিরত। অগ্নি হইতে অগ্নিক্তা, অগ্নিস্তা, অগ্নিরক্ষক ব্রহ্মকে
বিক্রির করা ধ্যা না।

তোমরা অনেকেই অমির প্রকাণ্ড বল দেখিয়াছ। খধন আমি দ্বোনলের আকার ধারণ করিয়া বড় বড় বুজ সকল ভক্ষণ করে এবং বিতীন অরণ্য সকল ভক্ষা করিয়া ফেনে, অধবা অমি খধন সহত্র সহত্র অট্যালিকাদি পরিপূর্ণ এমি কিয়া নগর ভক্ষ করিয়া ফেলে ভবন অমি এই আক্ষয় ক্ষমভা করে হু ত্রজ্মান্তি ভিন্ন অমির স্বতন্ত্র কোন ক্ষমভা নাই। প্রাচীন আমা হিন্দুগ্ল অমির মধ্যে তজ্ঞান্তর ব্যাপার সকল দেখিয়া অমির এত মাহাজ্মা বর্গনা করিয়াছেন।

হিশুধমের পর এখন নগবিধান আবিভূতি হইয়াছে।
নববিধানানিত সাধকেরাও এখন অধির মধ্যে অধির ঈশ্বর
বাধ্যকৈ দর্শন করিয়া, হোমের ভিতরে হোমের ঈশ্বরকে
নিরীক্ষণ করিয়া এই সভাতম উনবিংশ শতাকীতে অগ্নিহোত্রী
হইবেন। যথন আমহা অধি জালিব, তথন ব্রহ্মকে সম্বোধন
করিয়া ববিব, হি অধির অধি, জল্প ঈশ্বর, তুমি আবার

অধির মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দাও।" "জলে হবি,
স্থলে হবি, অনলে অনিলে হবি" এ সকল কথা বলিয়া আমরঃ
সঙ্গীত করি, কিন্তু এখন পর্যায় আমরা জলে কিয়া অনলে
হারিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জন্ম তেমন কোন সাধন ত্রত অবলহন করি নাই। এই নব হোমাধির মধ্যে আমরা জলহ অধি স্বরুপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিব।

প্রাচীন অগ্নি পজার দিন চলিয়া গিরাছে: এখন অগ্নিকে কেছ ঈশ্বৰ বলিৰে না। পৌতলিকদিগের ব্রহ্মাকে ভেদ करिया अथन तक छे.हेरलन । उक्क वर्षः तनिदलन, "रह उक्क-ভক্ত নৰবিধানৰাদীগণ, আমি অগ্নির দেবতা, আমি দেই এক প্রাতন নিরাকার নির্ম্বিকার জলস্ব পুরুষ, অগ্নির মধ্যে তোমরা আমাতে দর্শন করিয়া আমার প্রজা করিয়া গুল ও প্রথী হও।" জন্ম অন্নের ভিতরে ছল্ড রহুকে দর্শন কর। ব্রহ্মক্তিতে অগ্নি এত তেজ দেখাইতেছে। জড় অগ্নির মধ্যে চৈত্তময় মহাপ্রভ বিরাজ করিতেছেন। পৌত্রলিক চল্ল জড় ব্রহ্মাকে দেখে, জানী ব্রাহ্ম জড় অগ্রির মধ্যে চিত্রর ব্রহ্মকে দেখেন। চিন্নম জীবাজা জড় বস্তুর আবরণ ভেদ করিয়া ভাহার অভারের প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মক্রোড় অথবা দেবাগ্রয় লাভ করে। খদিও অগ্নি অচেডন বস্তু, কিন্তু তর্ম্যে ছলন্ত পাবন ক্তপ জাতাং উপর অধিঠান করিতেছেন। এই জ্ঞা হোস প্রশংসনীয়-ধ্য হোমে ত্রন্ধের সঙ্গে ত্রন্ধার যোগ হয়।

ভীবন মরণে এবং নানা অবস্থায় অগ্নি আমাদিগের

উপকারী বকু। মৃত্যুর পর অধি আমাদের শেষ সংকরে করে। যথন আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্ত পর-লোকে, অনুত্র্যার শান্তিগুলে চলিয়া যায় তথন অধি মত দেহের সংকার করে। মৃত্যুর পরে তেঃ অধি মৃত দেহের সংকার করিবেই, এখন শারীর থাকিতে থাকিতে শারীরের জীবিতাবস্থায় হোমাধি ছারা শারীরের সংকার কর। জলত্ত বৈরাগারুপ প্রচণ্ড হোমাধি ছালিয়া ত্মধ্যে যড়বিপু সহ দেহ দহনুকর।

হে প্রাচীন অধিচোতীগণ, হে প্রাচীন যৌগী ক্ষিপণ,
আনরা হোমাধি ছারা আমাদিগের অক্তম তত্ত্ব করিছ,
ভগবানের কপাবলে আবার ভাগবতী তত্ত্বাভ করিতে অভিলাষ করি, আপনার। সকলে অত্মতি ও সং প্রমর্শ দিন ।
আপনার। উৎকৃষ্ট দুষ্টাত্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা কৃত্ত্বচল্লে এবং বিনীত অন্তরে আপনাদিগকে নমন্তার কবির:
এই নববিধানের রাজ্মাপরে আধ্যান্ত্রিক হোমাধি আলিলাম।
ইহার মধ্যে আমরা মনের বিধিধ জ্ঞাল ও ষড়রিপু নিক্ষেপ
কারব। এই অগ্নির প্রভাবে আমাদিগের মনের ভিত্র হইতে
সকল প্রকার ক্রচি, ক্রাসনা, অবিহাস, নাঞ্জিকতা সম্প্
দুষ্ট ইয়া ভন্ম হইয়া যাইবে। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে
আবিতে এই স্বর্গীয় চিতারোহল করিয়া পুড়িয়া মরি, পরে
মৃত্যুঞ্জ মহাদেব ভাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া
আমাদিগের ভ্যাবশেষ হইতে দুত্র ছিল্লা বাহির ক্রিবন।

আমরা তহুতার, স্বার্থতার করিলাম, অগ্নিশিরার নিকটে যথন দ্যাময় প্রভু এই সংবাদ পাইবেন তথন সর্গ হইছে পূল্যপুষ্টি হইবে। আমাদের পাপ জীবনের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া মৃত্যুগর বঙ্গদেশে আমিয়া আবার মৃত্যুগর সংহার করিয়া নতন জীবন বাহির করিবেন। বড়রিপুময় পুরাতন জীব শীর্ণ তহু বিনঠনা হইলে ন্তন ভারবতী তহুলাভ করা বায় না। হে পুরাতন রাজ, তুমি একবার রুমের পুরামিতে পুড়িয়া না মরিলে নবজীবন লাভ করিয়া ভাঁচার কপারম্ম আসাদন করিতে পারিবে না। অতথ্য জলম্ম বৈরাগানেলরপ নতন হোমাঘি আলিয়া আপনার কলুমিত শরীর মনকে দহন ও শোধন কর এবং কপাসিছু ঈ্রবরের কপার্থিয়ে নৃতন জীবন লাভ করিয়া নববিধানের মহিমা মহীয়ান্কর।

## জলসংস্কার।

রবিবার ৬ই আষাঢ়, ১৮০৩ শক ; ১৯শে জুন ১৮৮১।

উতপ্ত হিত্তান সভাবতঃ আনপ্রির। যে প্রদেশে স্থোর নাম অগ্নি, সে প্রদেশে কোটি কোটি লোক যে নদীর দিকে ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যেধানে প্রচণ্ড স্থোর উত্তাপে লোক অস্থির হয়, সেধানকার লোকেরা নিশুরই ভলের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। যেধানে নিয়ত অগ্নি বর্ষণ হইতেছে, সেখানে বারি বর্গণ কেন না আর্থনার বস্তু হইবে।
মালারা আখর রৌদে কট পাইতেছে এবং থালারা পিপাসায়
ভাষক ১, তালারা জলের মহিমা ও আদর জানে। এই জন্তু
হিন্দুর বীণা ইলেন্ত্র মহিমা অথবা বৃত্তির দেবতার ওণ গান
করিয়াছে। এই জন্তু কংশেদ ব্যুগের প্রতি ভূব তাতি
ক্রিয়াছে।

এ দেশের লোক চিরকাল প্রস্তির ভিতরে জলের মহিমা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছে। নরনারী সকলেই বিলক্ষণরপে জলের মাহায়া অবগত আছে। হিন্দুকে আবার সান অবগহিন শিক্ষা দিবে কে 

ত্ব যে হিন্দুলাতা রৌদ্রে চিরক্জরিত, এবং নিতামান অবগহিন ভিন যে হিন্দুল্যির থাকিতে পারে না, ভাহাকে কি আবার জলাভিষ্কে শিক্ষা দিতে হয় 
ত্ব সহত্র বংসর পুরের মহিষি ঈশা জনের হারা জলাভিষ্কি 
ইইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিযেকরীতি যে কেবল য়িহলী দেশে প্রবৃত্তিও প্রচলিত হইয়াছিল ভাহা নহে; ইহা 
সহত্র বংসর পুরের প্রাচীন আখ্য যোগী ক্ষিদিগের 
মধ্যে প্রবৃত্তি ভিল।

বে সকল হিন্দু গলাগোনের এত মাহাজ্ম বর্ণনা করিয়াছেন, ভাঁহার: বিলক্ষণরপে অভিবেকের তকু জানিতেন। এই জনাভিষে হবাসন: হিপ্ত্লয়ের সাভাবিক উজ্জাস। অতএব অভিবেক রীতিকে আমরা বিজাতীয় বলিতে পারি না। এই রীতি অফ দেশ হইতে ভাইতবর্গে আনীত হয় নাই; কিয়

এই অভিষেক হিল্পাতির প্রাচীন রীতি ও দেশাচার। এই পুনঃদীপন ধারা আন্যাদিগের প্রকপ্রয়দিগের প্রাচীন সদ্রুঠানকে আঙুনিক নববিধানে খান দান করা হইল।

প্রায় তুই সহস্র বংসর পূর্বের স্থানার পবিত্র জলাভিষেক হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি সহস্র বংসর পূর্বের ক্ষরের পরি ক্ষরের পরি জলের কর ক্ষতি লিপিবক হইয়াছিল। নববিধানবাধী-দিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, ওতরাং ক্ষেদ এবং গ্রীপ্তবেদ উভয়ই নববিধানবাধীদিগের সম্পত্তি। ভারতবর্গে প্রায় সর্কাত্র পবিত্র স্নানবিধি প্রচলিত। যেমন এই দেশে গলালান পবিত্র অনুষ্ঠান, সেইরূপ পালাব ও দাক্ষিণাতা প্রভৃতি দেশে সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবিরী প্রভৃতি নদীতে হানও পবিত্র। পদা, যমুনা, গোদাবিরী, সরক্ষতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্দিগের নিকটে পবিত্র, এবং হাহার। প্রকৃত হিন্দু ভারার। এ সকল নদী হরণ ও সাধন করিয়া পবিত্র সান হারা আপনাকে শুদ্ধ করেন।

ভারতবর্গে নদীর অভাব নাই, ভারতবর্গমন্ত নদী। ভারত-বর্গের পূর্জ পশ্মিম উত্তর দক্ষিণ নদীতে বিভক্। কর্গোতাপে উত্তপ্ত ভারতবর্গে রাশি রাশি জলের প্রয়োজন, এই জন্তু বিধি নিজেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারতে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতেছেন। এই জন্তই ভারতের আফাশ বর্গাকালে সর্ক্ষণা মেখে প্রপূর্ণ থাকে। প্রাচীন মার্ঘ্যপ্র এই জলের নাম জীবন ব্যক্ষিণ গ্রন্থছেন। বাস্তবিক জল আমাদিগের পরমোপকারী প্রাণের বস্কু। জল ভিন্ন ধারণ করা অসপ্তব। এই জল আমাদিগের আহারের সামগ্রী সকল প্রস্তুত করে, এই জল আমাদিগের পিগাসা নিবারণ করে, এই জল আমাদিগের গাত্র প্রজালন করে, এই জলে আমরা হান অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করি। গে জলের নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি, সেই জলের পক্ষপাতী হইয়া তাহার মাহাস্ত্র বর্ণনা করা কিছুই মাণ্ড্যান্ত।

হে নববিধানভূকে ব্রাহ্ম, ভূমি দুচ্রপে বিশ্বাস কর যে ভোমার ব্রহ্ম দক্ষব্যাপী, ভবে ভূমি কোন্ মুখে বলিবে যে ভলে ব্রহ্ম নাই। যে জলের এত গুল ফোল্র এত মহিমা, যে ভলে আমাদিগের দেহতদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপামানির্বৃত্তি এবং ফুচারুরপে বাণিজ্য ব্যাপার নিশ্পন্ন হয়, সেই জলকে কি আমরা অবহলো করিতে পারি হু প্রাচীন আম্য কবি এবং যোগী ক্ষিণ্ডণ ধখন ভলের আশুহা ক্ষমতা এবং প্রভাপ দেখিলেন, যথন তাহারা দেখিলেন আকাশ হইতে জল রুষ্টি-বিক্রপে উভপ্ত ভূমিখণ্ডের উপরে পড়িয়া উদ্মরা ভূমিকে সহগ্রপ্তণে উকরে। ক্রিভেছে, নদীসকলকে বদ্ধিত ও প্রথনত্ত্র-রূপে বেগবভী করিভেছে, গৃহস্থদিগের ভড়াগ, সরোবর, দীট্কা প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিভেছে, নানা প্রকারে প্রভাপনের হিতদাধন করিভেছে, ত্বন তাহারা ভলকে আত্যন্ত মহা মনে করিভেছ, ভলের উপরে দেবছ আরোপ করিলেন। ভাহারা

জনের একটা অবিচারী দেবতা বতনা কারলেন এবং মনে করিতেন মেই কেবতা প্রদান এইয়া রুপ্তির আকারে গুলস্থ-দিগের মনোবাস্তাপ্ত করেন।

আকাশ হইতে পড়িল রাই, ইইল ধানোর কটি। তথুজ্ব বাজি জানেন, আকাশ হহতে যত কোটা জল পড়িল ততপুলি মোহর পড়িল, রাইবিন্ত্র আকারে ততপুলি মুক্তা পড়িল। ধাত্তবরু রাই, ধাতা পোষণ করিছা পাথবাকে প্রভাবনে ধনী করে। এই রাই অথবা জল খামাদিগের দেশে যে কেবল শক্ত উপোদন করে তাহা নহে, জল আবার আমাদিগকে বিশ্ব করে, আমাদিগের অল্ল করে, চলা নিবারণ করে, জঞ্জাল পারকার করে, গাহিত্তি করে। তেরুইই, ভূমি লুধার অল্ল করেলে আবার পিপানার জল তুমি বুইণ করিলে। জলের কতাপ্ত এক মুখ্যেবলা যায় না।

ভল ভিন্ন হিলু কোন মতে শুদ্ধ হইতে পারেন না। জন ছারা গার জন্ধ না করিলে সাহিক হিলু মনের আন্দেদ রাজ্য পূজা করিতে পারেন না। ভালরূপে জল লারা গায় প্রকালন না করিলে হিনুর শরারে ভড়তা ও মলিনতা অরু চুত হয়; এই জন্ম প্রচাম হইবা মার সহস্র সহপ্র হিলু নরনারী গছালান করেন। কি বারাণসাঁ, কি প্রস্থাগ, কি কলিকাতার গছাতার যদি প্রভাগ বার সংগ্রাহ ইলে দেখিতে পাহরে, গছার উত্তর পার্বে সহপ্র সহপ্র হিলু অগাধ ভক্তি এবং মহা আনন্দের সহিত গছালান করিতেছে। তাহাদিগের কেন্দ্র

ভিকির উজ্জাস ৷ কত করে স্থতির ধ্বনিতে আক'শ পরিপূর্ণ হয়, এবং প্রাতঃকালে গিলাকেনন আংশ হ্যাধ্যস্থানের আকার ধারণ করে ৷

গন্ধানীরবাসী, গন্ধানীরবাসিনী হিন্পণ নিতা গন্ধানান করাকে একটী মহাপ্রারত মনে করেন। হিন্দান্তে গন্ধার কর মহোজ্য ববিত হইয়াছে। গন্ধানীরবাসী হিন্দ্পরিবরেশ্ব বালক বালিকা গুরুক গুরুতী, বুদ্ধ বুদ্ধা, সকলেই গন্ধানান করে। প্রকৃত হিন্দু মনে করেন গন্ধানান হার। থেমন গান্তক্ষি হয়। বাশ্ববিক জলকে প্রিল্ মনে করা হিন্দুর পাতাবিক ভার। তুত্রাং জন্ম নদীতে ঠশার জলাভিন্তকের শত শত বংসর প্রের প্রাচীন হিন্দুগণ জলাভিয়েকের প্রিল্ভ দ্বান্ত হংসর প্রের প্রাচীন হিন্দুগণ জলাভিয়েকের

কোটি কোটি হিল্ বিগাস করিতেন, গল্পায়ান ভিল যেমন উওপ্ত এ মিলন শরীর শীতল এবং নিছল হয় নাং সেইরপ মনের পাপ হ্যেও যায় নাং। তাহারা সরলাভাকরেরে বিগাস করিতেন, গল্পাজলাভিষেকে পাপের আগুন নিজাপ হয়। এই জল্পাহিল্মাপে অভিষেকের মাগালি লিপিবন্ধ হইয়াছে। কিল হে ব্যাভক্ত, তুমি জান বাস্ত্রবিক জলেতে এমন কোন গুল নাই যাহাতে মনের বিকার দর হইতে পাবে, ভবে জলাভিষেক হারা কিকাপে পাপ প্রক্রালিত হইয়ানব জীবনের স্কার হইতে পারে ই ভোগরা সকলেই জান, সহা ভাবান জীবের একমাত্র পরিভাগে, ভবে জল হারা বিক্রপে পরিভাগে হইতে পাবে ৭ তত্পরারণ রাজকের। বলেন 'জল দারা গাবভানি হয়, সভা হার: চিত্তানি হয় । অভএব অসাধারণ বিশাস ও ভক্তিন্যনে যদি জলের মধ্যে সেই সভাস্করপ রাজাগুপতিকে দেখিতে পাও, তবে জলাভিষেক দারা নিশ্যুই চিত্তান্ত হাবে।

তে এডাভাউ, খদি তুমি প্রতিদিন মানের সময় জলের মধ্যে সেই ভজ্জন্তরকমলবাসিনী কমলা, খননী লক্ষীদেবী, মা প্রয়াভেশ্বরীকে দেখিতে পাও তবে তোমার স্নান কেবল শালীরিক স্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান কেবল শালীরিক স্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান করিবার সময় তোমার মনে হইবে খেন তুমি কি এক অপুন্ত স্বায়ী সদার্থ প্রশাল করিবার সংগ্রহণ করিছে। বাধুবিক স্বর্তমন্ত্রী ক্ষা জালারী হয়ং জলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সেই স্বর্ত্তমানিলী বন্ধান তেখার অনুভ ক্রেড় ছলের মধ্যেও প্রমারিত রহিলাছে। বিশ্বামী হিন্তুগ্ন গভার মধ্যে সেই ক্রোড়ের আভাস পাইয়া গ্রহাকেই মা বলিয়া সধ্যেবন করেন।

চেভ্ৰু, নিছল পূৰ্ণিমা রাত্রে যদি কখনও গদায় বেডা-ইয়া থাক, ভাগা গটলে গদার আপ্রা শোভা দেখিয়া অবগাই বলিয়া থাকিবে, মা ভ্ৰনমোহিনী ব্রহ্মাণ্ডেম্বরী গদার বক্ষে বসিয়া কি ফাদ্র লীবা প্রকাশ করিভেছেন। ভক্ত দেখিতে পান, গেমন এক দিকে আকাদের পুর্ণচন্দের জ্যোমলা গদার বক্ষে প্রতিবিশ্বিত গ্রহাছে, তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান হরির মুখচনের মধুর হাস্য গছাকে আরও ফুশোভিত করিয়াছে। "জলে ইরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি," হে ভতুগণ, ভোগরা নগরে নগরে পথে পথে এই সফীত করিয়া বেডাইয়া থাক: কিন্তু ভোমরা ধ্থার্থ বল দেখি, তোমরা কি বাস্তবিক জলের মধ্যে হরিকে দেখিরাছ, তোমর: কি নদী ব্যক্ষ কম্পের মধ্যে সেই মা লন্ধী মহাদেবীকে দেখিয়াছ ৭ জল সেই বিশ্বজননীর প্রেমজলের প্রতিনিধি, জল বভাষ্য। ব্রহ্ম ছাড়া জল থাকিতে পারে না। জলের মধ্যে রখশক্তি, জলের উপরে ব্রন্ধজে। তি বিকীর্ণ। বহুকাল পুর্বেল উপনিষ্টেদ আনরা এই প্রোক পাঠ করিয়াছি "যো प्तरवांरुको त्यांरुश्र त्या विदेश ज्वनमावित्वन ।" "त्य प्तवण অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়: আছেন।" ইহাতে বিলঞ্পরণে প্রতিপর হইতেছে যে প্রাচীন আর্যোর। জলের মধ্যে বন্ধকে দর্শন করিতেন। শুতরাং জন্ম নদীতে উশার জলাভিষেক, এবং গলানদীতে মুনি ক্ষিদিপের স্নান বিধির মিলন হইল। গছাও জউন মুই ভ্নীর মিলন হইল। পূকাতন হিলু ক্ষিগ্ণ এবং য়িহুদী ক্ষি থীট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি বভ্রমান, এই সভাের সাক্ষ্যদান কারলেন। পূর্ব্যকার হিলুসাধকগণ গছাতে অব-গাহন করিয়া বলিলেন, জলে ব্রহ্ম : ঈশাও জড়ন নদীর জলে নামিয়া বলিলেন, এই জলে আমার স্বৰ্গস্থ পিতা এবং ভাঁচার প্ৰিত্ৰান্ত আৰিভুতি।

বভ্রমান সময়ের নববিধানভক্ত ত্রান্ধেরাও জলাভিষিক হইয়া, অভিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সভ্যের সাক্ষ্যদান করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিরকাল জলের মাহাজ্য গলে কর। ধেমন তোমরা জল দারা শরীরকে মলা জে করিবে, তেমনি জলের মধ্যে হরি বর্তমান আছেন, এই সতো বিবাস করিয়া জলাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র শুদ্ধ করিবে। হবিবিহীন জলে নিরীপুর জলে কখনও তোমরা ফ্রান করিও না, হরিবিহীন জল কথনও তোমরা পান করিও না। জলাভিষেক মন্ত্র দারা তোমরা জলকে আগে হরিময় করিয়া লইবে, অর্থাং জলের মধ্যে হরিকে বভ্রমান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিত্র জনে আপনার শবার মনকে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিবে। প্রতি-দিন তোমরা ভ্রমজলে আন করিবে। তোমরা অবিশ্বাসীদিপের হায় একদিনও এই পদাজলকে ঈশব্বিহীন সায়াতা জল মনে করিও না। ব্রহাবিখীন সামান্ত জলে একদিনও ভোমরা হান করিও না। তোমরা ব্রহ্মসন্থান, তোমরা দ্বিন্ধ, ভোমরা বিঞা, ভোমরা জলমন্তে দীক্ষিত: পুতরাং ভোমাদিগের বিভাগাম বিভা প্ৰিত্ৰ অভিষেকে প্রিণত ইইবে। ঐরুর ভোমাদিগকে উটোর প্ৰাময় মধুময় স্বোৰৱে জান ক্রিতে বলিয়াছেন।

হিল্ছান নানা প্রকার পাপতাপে লাপ্তশিরা ইইয়াছে, এই প্রকার পবিত্র জলাতিবেক তিল হিল্ছানের পাপসভাপ দ্ব হইবে না। বধন পাপসভাপ্ত হিল্ছান ঈহরের পূণ্য-সাগরে এেমসাগরে, জানসাগরে শাভিসাগরে অতিবিক্ত হইয়া <sup>®</sup>∤रेरत, ७४म डिल्ङास्मद शाशकाला निसंश इंडेरद । (सम्म বাহিরের নিমূল জলে ভুব দিয়া আমাদিখের শুরীর পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তেমনি আমাদিগের অক্সা এক্সমন্ত হব দিয়া পাপ্রভ, মলায়ভ হইয়া উঠে। যথাই ললাভিষেক ভিন্ন পার লড়ে এবং শাহি নাই ন

গঢ়ে পরস্পরের মধ্যে বিষাদ অশ্যতি, পরিবারে পরিবারে বিষ্ণাল অশ্যতি, আমে আমে বিষ্ণাল নগতে নগতে বিবাদ, দেশে দেশে বিৰাদ, জাভিতে জাভিতে বিৰাদ, যুদ্ধ কলছ। অভএব সকলে প্রেমটেতর মার্রিয়, শাড়িং শাড়িং শাড়িং বলিয়া ভাগের শাহি সমূহে অকাতিৰ করা প্রথিবীর সম্প্রশাহি কলং নিষ্ঠাণ হইবে, এবং ধরাতলে প্রেমরাজ্য শান্তিরাজ্য অবতীন হইবে। অশান্ত মানবপরিবার প্রশান্ত হইবে। আর কেহই অশ্যাতিকৰা অসমত মত্তামতে ধ্যাক্ষা প্ৰাণ হাতাইও না, সকলে 'নান্ত্ৰ মধ্য মধ্য প্ৰাণ্ড থানান ব্ৰহ্মণে **প্ৰবেশ** করা: নেহ'লে ভাৰু মান কৃষ্ণ ইক্ষাত প্ৰকালে অপাৰ আনন্দ ও ধরশাতি সভোগ কর। এলাভিষেক ভির নবজীবনের সকার বন্ধ না। রোমামি ছালা পাপে বিক্ত পরাচন ভার্ন শীৰ মন্ধালন হট্যা ভাষে পাঁৱৰত হয়, মেই ভাষের উপরে ধ্যান প্ৰেব ক্যাবারি বাবে হয়, ভাহার মধ্য ছইটে নভন কিলায়া উদিত হয়। **অভভাপাথিতে পাপপ্রতি** সকল ভাষ্টিত হয়, পরে ঐথরের ক্পাভিষেক বার সেই ভাষ্টিতত ম্বায়ার ভিতর চুটাত ছিলাকা প্ৰাচি বাহির হয়

## অবতারবাদ।

द्रतिरात ५०१ जास[२, ५५०० भक ; २७**:भ** जुन ५७७५ ।

িপ্রয়ের মধ্যে অবভাররাদ আছে। এটার্বরের মধ্যেও অবভারন্দ আছে। প্রথিবার অবিকাশে লোক অবভারন্বাদ। যে লাফ ভ্রম, মহান, যিনি আবনার মহিনাতে আবান প্রভাবে হিতি করেন সাহাকে মহেষ পাকার করিল। কৈছি ভাগতে মান্দ্রের সকল অভাব মেচিন হইল না, ভাগতে মান্দ্রের সকল অভাব মেচিন হল, হে প্রমাজ্ব মান্দ্রের আলকানিত এবং আলকাভ আলকা মান্দ্রের সাল্লাক মান্দ্রের স্থাপ্রামে প্রভাব হল, ব্যাক্তিরের নিকট সার্চ্যারের প্রেক্তির অবভাব হল, ব্যাক্তিরের নিকট সার্চ্যারের প্রেক্তির হল।

ুংখী মানবভাতির এই কাতর প্রাথনা জনিয়া ভীবের গংখগারী ভগবান মাপানার দ্যাকে সঙ্গে লইয়া, প্রেমপক বিশ্বার করিতে করিতে ধরাধামে অবতরণ করিলেন। কিন্তু এয়া অবতরণ সূত্রী প্রকার। এক ঈ্লবের নিজের প্রকাশ, গ্রিতীয় ভাগার পুরের প্রকাশ। হিল্পর্যে মানক অবতার, নুষ্ঠনত্র একটি অবতার। পুক্লিকে যে সকল ধর্ম প্রবিভিত্ত এবং প্রচলিত এবং প্রিম্নিকে যে সকল ধর্ম প্রবিভিত্ত প্রচলিত, অবভারবদেসম্পর্কে, ভাহাদিগের মধ্যে ভয়ানক বিভিন্নতা দেখা যায়। ঐতিবাদীরা যে ভাবে অবতারবাদী, হিশ্র। সে ভাবে অবভারবাদী নচেন। অথচ হিলু এবং থাঁওান উভয়েই বিখাস করেন অবভার ভিন্ন মোক্ষপথ জানা ষায় নং জীবের স্কাতি হয় না, বৈকুঠ লাভ হয় না।

এসিয়া খণ্ডের লক্ষ্ণ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ্ লক্ষ লোক অবভারবাদী! কিন্তু অবভার কিরুপে হয় গ অবতার কি গ এ প্রশ্ন জিজাসা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সপ্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিবে। কেচ বলিবে ঈশর বয়ং রাজা অথবা ফকির, বুদ্ধ অথবা গোপাল ইত্যাদি নানা প্রকার রপ ধারণ করিয়া মৃতুষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। তাহ দিগের মতে জীবের অভাব অনুসারে নিরাকার ঈথর পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, প্রভু, বন্ধু, স্বানী, ভাষ্যা, তনয়, তনয়া প্রভৃতি নানা প্রকার সাকার মৃত্তি প্রিগ্র ক্রেন্স ,

হিলুদিগের এক সম্প্রদায়ের মতে স্কৃত্তির মধ্যে যাহা কিছ আছে সমস্ট ব্রন। রুক্ষ লতঃ, জল, অগ্রি, বায়, ফল, পুপে, ভাব, জন্ত, সন্দৰ্বই এলা। এ সকল বাভ মতের মধা হইতে ন্ববিধান হলা সভা সংগ্ৰহ করেন। ন্ববিধান্বাদীগুৰ ভানেন, নিটাকার ঈথর কখনও সাকার হইতে পারেন না বস্ত ও ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ক্রব্যাপী দর্ক্রবত, সর্ক্র্লাধার ঈশ্ব সকল শক্তির মূলশভিক্রপে বত্যান থাকেন। সাকার মত্যা কথন ঈথর হইতে পারেন:। কিন্তু স্বয়ং ভগবান দেহধারী মত্যা, হিলু পৌতনিক্দিগের একপ বিখাস।

মানবশিশুর ক্লম্ভতুর মধ্যে সাক্ষাং ব্রহ্মাণ্ডপতি বসিয়া আছেন। শিশুর বাত, শিশুর চরণ, শিশুর চলু, শিশুর শোনে, শিল্ব সমস্থ অফ কেবল ঈশবের হস্তরচিত তাহ। নতে, ঐ সমুদ্য ঈশুরের হক্ত পদ। যত শিশুবদ্ধিত হইতে লাগিল ততই স্বরং ভগবান তাহার সঙ্গে আপনার লীলা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম ভাহার জীবনে লীলা শেষ চটল ভগন ভাচার শরীর হইতে ভগবানের অভধান চইল। হিনুৱা এইরপ ঈখরাবতার বিধাস করেন। ভাঁহার। বলেন, ধ্থনই জগতে অসত্য বা অধ্যের ভয়ানক প্রাতৃত্যি হয়, তথনই ঈশ্র সেই অসতঃ অধর্ষ দূর করিবার জন্ম এক একজন অসাধারণ মানুষের আকারে অবতীর্ব হটয়া আপনার লীলা সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈতা, পাপাত্রর, রাবণ-দানৰ বধ করিবার জন্ত সময়ে সময়ে এরপ অবভারের প্রয়ো-জন হয়। অমবভারের বাহ্যিক জীবন ঠিক মাতৃষের মভ: কিন্তু অবতার সাধারণ মনুষ্যোর সাধ্যাতীত অলৌকিক আপার সকল সম্পাদন করিয়া আপনার পরিচয় দান করেন।

স্তঃ ত্রন্ধ অথব। ত্রন্থেও মত্ব্য-জীবনের মূলে থাকিয়া যথন পৃথিবীতে কাণ্য করেন তথনই অবভাবের প্রকাশ হয়। হিল্পিলের অবভারবাদ মতুষ্য ও দেবভার সংযোগ নতে। মত্রয়াকারে যে পূর্ণ পরপ্রদারে প্রকাশ অথবা লীলা, হিন্দুদিগের মতে তাহাই অবতার। অসীম শক্তিশালী ব্রহ্ম
মনুষ্যাকারে স্থিতি করিয়া জাবোদ্ধারের জন্ম যে সকল
অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবতারের
কার্যা। বাহারা ইহা মানেন না তাঁহারা হিন্দু নহেন। হিন্দুস্থানের অবতারবাদ এইরূপ।

ইউরোপথগুও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অবতারবাদ হিন্দুখানের অবতারবাদের সাল্ল নহে। ইউরোপথগু মহিদি স্থানের অবতারবাদের সাল্ল নহে। ইউরোপথগু মহিদি স্থানের অবতারবাদের সাল্ল নহে। ইউরোপথগু মহিদি স্থানের পুত্র বলিল্ল। স্থানা করিল, তথন ভগবান ভগবানের নিকট পরিলাণ প্রান্ধনা করিল, তথন ভগবান ভগতের তুংখ বিমোচন করিবার জন্ম তাঁহার প্রিয় পুত্র স্থানেক প্রথবীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন আর্থাজাতি বিশেষ বিশেষ সন্ধটের সমল্ল ভগবানের অবতারের আশা করিলাছিল, সেইরূপ সমূদ্র নিত্রীক্রণ করিল্লাছিল।

ঈশার জন্ম হওয়াতে বিজ্লীদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল।
মহাষ ঈশা ঈশারের পুত্রভাবের পূর্ব অবতার। সেই স্বলীর
উক্ত পবিত্র স্বভাববিশিপ্ত ঈশারের পূত্র ঈশার চরণে সমপ্ত
পশ্চিম ভূভাগ প্রণত হইল। তুই হাত ভূলিয়া আমেরিকাধ্ব এবং ইউরোপখণ্ড বলিতেছে, "ঈশাকে স্বয়ং ভগবান
অ্থাং সাক্ষাং ঈশ্রের অবতার মহীয়ান্কর। ঈশাকে

মাকুষ বলিও না, ঈশাকে সামান্ত সাধু অথবা ক্ষি বলিয়া ক্ষান্ত হইও না, প্রায় হই সহল্র বংসর পূর্কে জেরজেলেম নগরের একজন সামান্ত স্ত্রধরের পুত্র আপনার গুণে পৃথিবীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, ইহা বিধাস করিও না। ঈশার প্রাণের ভিতরে থাকিয়া সাক্ষাৎ উপরু স্বয়ং ভগবান আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

তবে হিল্ছানের অবতারের সঙ্গে ইউরোপথওের অবতারের প্রভেদ কি 
 হিল্দিগের মতে ভক্তপালন এবং 
 হুইদমন করিবার ভব্য ঈশর স্বয়ং মস্যোর আকারে অবতার 
 হন; ঐপ্রিথবালদ্ধী ইউরোপথওের মতে, ক্ষি ঐাই মধ্যে 
 ঈশর পুত্রপে অবতীর্ধ। এ কথা নতন কথা ঈশার আবি ভাবের পূর্কে এ কথা কেছ শুনে নাই। হিল্দিগের মতে 
 ক্ষ রাম প্রভৃতি স্বয়ং ক্রন্ধ, অথবা সাক্ষাং ভগবানের 
 অবতার; কিন্তু য়িত্দীপ্রধান ঈশা স্বয়ং ভগবান নহেন, তিনি 
 ভগবানের পুত্র। তবে ঐাইজগং যে ঈশর এবং ঈশা এক 
 অথবা স্বর্গীয় পিতা এবং স্বর্গীয় পুত্র অভিন আস্থা, এই কথা 
 বলন ইহার গঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে 
 নিরিষ্ট করিয়া ইহার নিয়ন্থ মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে।

ৰাস্ত্ৰবিক ঈশ্বর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নহেন; কিন্তু তাঁহারা দুই ব্যক্তি হইয়াও এক প্রাণ। বাইবেল এতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র ঈশা পৃথিবীতে আসিবার পূর্কের ব্রহ্মবাণী-রূপে, অথবা ব্রহ্মকুপারণে ব্রহ্মবক্ষে লুকায়িত ছিলেন। ঈশা রন্ধবাকা, ঈশা রন্ধতনয়, তৃতরাং রন্ধেতে এবং ঈশাতে প্রভেদ নাই, কেন না সভানের হভাবে পিভার সভাব প্রতিবিদিত হয়: তনয়ের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতেও দেখা যায়, সন্থানের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য থাকে। সন্থানের মুখে পিতা মাতার মুখের সৌসাদ্র দেখিয়া বুদিমান লোকেরা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, ইহারা অমুক ব্যক্তির মহান। এই যে পিতা প্রের মুখের সাদৃশ্য ইহার মধ্যে গভীর ধর্মতত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশ। ঈশরের প্ত, ঈশার মুথে ঈশরের মুখের লাবণ্য ও লক্ষণ সকল প্রতিবিদ্ধিত। ঈশা তন্যজীবনের আদর্শ হইয়। জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈগরতনয়ের মর্যাদা প্রকাশিত হইল। জগং পুত্রের মুখে পিতার মুখ দেখিতে পাইল। ঈশর ভূমা, মহান, অনন্ত, রুহং, ভাঁহার পুত্র ঈশা কুদ; ঈশর অনন্ত কান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণা, অনন্ত দয়া, ক্ষমা ধৈৰ্য্যের আধার; ঈুশা পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যু, দ্য়া, ক্ষমা ধৈব্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপ্যোগী ভাবসমূহের আধার। পুত্রের সভাব চরিত্র, পিতার স্বভাব চরিত্রের অন্ত-রূপ। পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন প্রেতে, স্বয়ং পিতা পত্রেতে বর্ত্নান। বাহারা জায়াতও জানেন, বাহারা জায়া শক্তের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা বলেন মনুষ্য আপনি ভাষার মধ্যে আত্মজ অর্থাৎ তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্র কেবল পিতার সদৃশ নহেন; কিন্তু এক ভাবে

পুত্র আবার পিতা, কেন না পিতা সংয়ং পুত্ররূপে প্রকাশিত হন।

পিতা ঘিনি তিনি সমং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে। দেইরপে স্রন্থা পিতা, জন্মদাতা পিতা পুত্রের আকারে আপনার মহিমাও অসীম করুণা প্রকাশ করেন। অসীম ক্রন্ধাণ্ডর পিতা স্বাহ জন্মগ্রহণ করিলেন পুত্রের আকারে। তবে বিনি সমন্ত বিধের স্ত্রা তিনিই কি পুত্র 
ল না। পুত্র স্বাহ ক্রিলেন প্রের আকারে। পুত্র স্বাহ পিতা নহেন, কিন্তু পুত্র পিতার ক্র্ম সংস্করণ। পিতা এবং পুত্র হুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু স্বাচার করে। পুত্রকে স্রন্থা স্বাহ বালা পৌতলিকতা এবং ভ্রানক পাপ। নববিধানবাদী এই পাপে কলন্ধিত হুইতে পারেন না। ঈশর স্রাহী, ইও তাঁহার স্বাহ পুত্র, স্রন্থা ঈশরর সে ভ্রানক পোলা উনপর। যে বলে হও স্বাহ স্বাহিক্তা ঈশরর, সে ভ্রানক পৌতলিক।

র্প্ত ঈ্থরের পূত্র, হটের জীবনে তাঁহার স্বর্গছ পিতার
লক্ষণ সকল বিশেষরপে প্রতিফলিত, এই জন্ম রপ্ত বিশেষরপে ঈ্থরের অবতার। প্রত্ত পিতৃতক্তি ও বাধ্যতার থেরপ
সর্কোংকৃত্ত দৃত্তান্ত প্রদর্শন করিরা গিরাছেন, এরপ দৃত্তান্ত
পৃথিবী অন্ত কাহারও জীবনে দেখে নাই। ব্রন্ধাওপতি
স্বর্গছ পিতা ঈ্থরের সঙ্গে তাঁহার সন্তান মহর্ষি ঈশার থেরপ
গৃচ প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরপ আর বোধাও দেখা
যার না। যতই আমরা ঈশার নিগ্ছ জীবন দেখিতে পাই,

ততই আমরা তাঁহাকে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে এক প্রাণ দেখিয়া বিমোহিত হই।

যদি ঈশরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম, তাহা হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশরের অবতার না বলিয়া ঈশাকে আমরা শক্র বলিতাম। শ ঈশার মুখে আমরা বিশেষ-রূপে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশরের মুখের মৌদাদৃশ্য দেখিতেছি এই জ্বন্ত আমরা তাঁহাকে ঈশরের পুত্র বলিয়া সম্মাননা এবং একা করিতেছি। ঈশর আপনার মুখের ছাঁচে তাঁহার সন্তানের মুখ গঠন করিয়াছেন। এখানে শারীরিক মুখের কথা বলা হইতেছে না, কেন না ঈশর নিরাকার এবং নির-বয়ব। ঈশর চিনয় আজ্বার স্বারুপ তাঁহার সন্তানক ফ্রানের অ্বর্থাই তাঁহার আজ্বার স্বারুপ তাঁহার সন্তানকে ফ্রানে অর্থাং তাঁহার আজ্বার

ঈশ্বর শ্বরং অনন্ত জীবন এবং সর্ক্রশক্তিমান; তাঁহার সন্তানকেও তিনি স্বর্গায় জীবনের অধিকারী এবং নানা শক্তিবিশিপ্ট করিয়া হুজন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে জ্ঞানকরণ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি চিয়য় করিয়া গঠন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেমশুরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি প্রেমিক ও ভক্তিমান করিয়াছেন। ঈশ্বর শ্বয়ং ধর্মরাজ এবং প্ণাসরুপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি ধর্মশীল করিয়াছেন। ঈশ্বর শ্বয়ং আনন্দ্ররূপ তিনি নিজে পূর্ণানন্দ্র এবং নিত্যানক; তাঁহার সন্তানকেও তিনি

তাঁহার অসীম সুধ**শা**ন্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী করিরাছেন।

এইরপে প্রমায়ার এবং জীবায়ার এক একটী স্বরূপ ও লক্ষণ দেখিলে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর এবং মনুব্যের আস্থার সঙ্গে গৃচ যোগ ও ঐক্য রহিয়াছে। পরমাক্সার সঙ্গে জীবালার বিশেষ সৌদাদুগা রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক পভাবের মিলন আছে বলিয়াই মুকুষ্যাত্মাকে ঈশরের পুত্র বলা যায়। মতুষ্যাত্মার সঙ্গে যদি প্রমাত্মার সোসাদশ্য না থাকিত তাহা হইলে আমরা ঈপরকে মনুষ্যের পিতা না বলিয়া, তাঁহাকে কেবল মনুষ্যের স্ষ্টিকর্ত্তা বলিতাম। সর্দ্মপ্রপ্র ঈশর, প্রস্কর, রক্ষ, লতা, মংগু, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, সমুদ্ৰ, পৰ্কাত প্ৰভৃতি সমুদয় পদাৰ্থেরই স্ৰষ্ঠা ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই এ সকল জড পদার্থের অথবা আত্মা বিহীন জীবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ঈশ্বর কেবল মতুষ্যের পিতা, কেন না মতুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার আত্রার সৌসাদশ্য রহিয়াছে। আর সকল তাঁহার স্বষ্ট, কিন্তু তাঁহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যই তাঁহার প্রকতিবিশিষ্ট।

মন্যাই কেবল ঈখরের সহান; কেন না মন্যা স্বভাবে ঈখরের স্বভাব প্রতিবিধিত। পৃথিবীতে সর্ক্রপ্রথমে ঈখর-তন্য মহর্ষি ঈশা এই তন্যত্মত প্রচার করেন। প্রত্যেক মন্যা ঈখরের তন্য এই স্বর্গীয় সতা ঈশা আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিল্ফানবাদীরা চিরকাল বলিয়া আদিতেছেন পিতা স্বয়ংই প্রেতে
জন্মগ্রহণ করেন অর্থাং পিতা এবং পুত্রেতে কোন প্রভেদ
নাই। এই গৃঢ় তত্বানুসারে সর্গন্থ পিতা ঈবর স্বয়ং তাঁহার
পুত্র ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া জেকজেলাম নগরে সমস্ত
জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্ম আপনিকে পুত্রের মধ্যে
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশর আপনি তাঁহার পুত্রের মধ্যে
লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবার
ছিলেন, এই জন্ম ঈশরতনয় মহর্ষি ঈশাকে দর্শন করিবার
ছান্ত নানাদিক হইতে লোক সকল আদিয়াছিল।

বিধাসী ভক্তগণ ঈশ্বতনম্বকে দেখিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই ঈশ্বর আপনার প্রের ম্বে, আপনার মুখ আঁকিয়া দিয়াছেন।" পিতা ঈশ্বর অনস্ত জীবন এবং অনস্ত শক্তির আধার, ছোট ছেলে অল শক্তিবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল জ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম প্রেমের সমৃদ্র, ছোট ছেলে ক্ষল্প প্রেমের নদী। বড় পিতা অনস্ত প্রেমের সমৃদ্র, ছোট ছেলে অল প্রেমের নদী। বড় পিতা অনস্ত প্রেমের সমৃদ্র, ছোট ছেলে অল প্রেমের নদী। বড় পিতা অনস্ত প্রেমের ক্ষা, ছোট ছেলে অল প্রেমের নদী। বড় পিতা অনস্ত প্রেমের ক্ষা, ছোট ছেলে অল প্রেমের প্রিন না, অবিকে ভগবান বলিও না, অববা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না; কিন্তু জীবা-আকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান ভক্ত নহেন, অবচ পিতা পুত্র ও ছগবান ভক্তে ঐক্য এবং বভাব ও প্রেমের অবভদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অব-

তারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতার-বাদের যথার্থ অর্থ।

## ভয় এবং প্রেম।

রবিবার, ২০শে আষাঢ়, ১৮০৩ শক ; ৩রা জুলাই ১৮৮১।

পৃথিবীতে যথন প্রেমন আবির্ভাব হয়, তথন ভয়ের
তিরোভাব হয়। য়িহলীদিগের ভয়শাল্ল যথন শেষ হইল,
তথন ঈশার প্রেমশাল্ল বিরচিত হইল। যথন ভয়ের প্রাতন বিধান সমাপ্ত হয়, তথন প্রেমের নৃতন বিধান সমাগত
হয়। এক দেশে অথবা এক সময়ে ভয় ও প্রেম উভয়ে
একত্র পরস্পরের পার্থে বিদয়া রাজ্যশাদন করিতে পারে
না। যথন একজন রাজ্য শাসন করে, তথন আরে এক
জনকে সিংহাদন ত্যাগ করিতেই হইবে। যত দিন ভয়ের
রাজ্য তত দিন প্রেম দ্রে, এবং যথন প্রেমের রাজ্য আরহ
হয় তথন ভয় দর হয়।

প্রেমের ধর্ম সাহসের ধর্ম। ভরের ধর্ম ভীরুতা হৃদ্ধি
করে। প্রেমের ধর্মে ভীরুতা স্থান পায় না। ভয়ের ধর্মে
নিরমের ভয় বিধির ভয়, শাসনের ভয়, দণ্ডের ভয়। প্রেমের
ধর্মে ভয় নাই, য়াহারা প্রেমের অধীন তাঁহারা নির্ভয় এবং
সাহসী। যত দিন মলুযোর অভরে প্রেমোদয় না হয়, তড
দিন সে ভয়ের অধীন। এই জয়্বই প্রতাক মলুযা এবং

প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নানা প্রকার নিয়ম ও ভয়ের ছারা শাসিত হয়। পরে যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় তথন প্রেমের ছারা চালিত হয়। যথন প্রেমের ফুদ্দর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তথন ভয়ের ভীষণ আকৃতি সকল প্লায়ন করে।

প্রতি মনুষ্যের জীবনে কিংবা প্রত্যেক জাতির জীবনে ক্রমে ক্রমে প্রেমহর্ষ্য সমৃদিত হইরা ভরের অন্ধকার নাশ করে। যথন প্রেমহর্ষ্যের উলয় হয়, যথন সাধকের মনে প্রণাল্ভা ভক্তির সঞ্চার হয়, তথন আর ভয় থাকিতে পারে না। প্রকৃত ব্রহ্মভক্ত, য়থার্থ ঈশ্বর প্রেমিক, ভয়ের ছাতীত। পূর্ণ প্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। য়াহারাপূর্ণ প্রীতি এবং প্রগাল্ভা ভক্তির সহিত প্রেমহরূপ ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা নির্ভয়।

নববিধান পূর্ণ প্রেমের ধর্ম। নববিধানপ্রহোর অভ্যুদ্যে ভয়বিভীধিকার ধর্ম চলিয়া গিয়াছে। নববিধানের ঈধর অনস্ত প্রেমের আধার। নববিধানের দেবতা কথনও প্রেমন্থ্য হইয়া তাঁহার কোন সভানকে পরিত্যাগ কিল্লা অনভ নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার অনেক কুস্তান আছে, কিন্তু কেহই তাঁহার ত্যাজ্য সন্তান নহে। তিনি ময়ং পূর্ণপ্রেমস্ক্রপ, তাঁহার প্রেমের বিকার কিন্তা পরিবর্ত্তন নাই। যাহারা এই নববিধানের ঈধরকে বিধাস করেন, কোন বিপদ ভ্রতিনা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। যাহারা এই ব্যাধি ঈধরকে বিধাস করিতে পারে না, যাহারা এই ব্যাধি ঈধরকে বিধাস করিতে পারে না,

তাহারাই নানা প্রকার ভয়ে পৌত্তলিকতার আন্তায় গ্রহণ করে।

ব্ৰহ্মবাদী গুরু ৰলিলেন, "হে সাধক, তুমি নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" এই উপদেশ শ্রবণ মাত্র তুর্বল সাধক ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পাছে অন্ধকার দেখিয়া আরও ভয় পাইতে হয়, এই আশক্ষায় ব্রহ্মজানী আচার্য্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌতলিকতার শ্রণাগত হইল, কেন না সাকার পুতুল পূজা এবং সাকার পুতৃল ধ্যান করা সহজ। তুর্কল মতুষ্যের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্ম ধানি অতার কঠিন। এই জন্ম নিরাকার ব্রহ্ম ধানের কথা শুনিয়া চুর্ব্বল সাধকেরা পৌত্তলিকতার আগ্রয় গ্রহণ করিল, এবং কাশী, রুদাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ল্মণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তুর্বল সাধকেরা যেমন নিরাকার ব্রহ্মধ্যানের ভয়ে পৌতলিকতার আগ্রয় গ্রহণ করিল, তেমনি আবার অপ্রেমিক ভীক ব্রাক্ষেরা পৌত্তলিকতার ভয়ে পৌত্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে, সে সমস্তও পরিত্যাগ করিল।

এক ভাবে এই প্রথম অবস্থার ভীক্ন ব্রাহ্ম পৌতলিক-দিগের অপেক্ষাও নিজন্ত, কেন না ইহাঁরা এক নিরীধর জগং কল্পনা করেন, ইহাঁদিগের মতে স্থাইর মধ্যে ঈথর নাই ; ইহাঁরা বলেন চ নু, স্থ্য, সাগর, পর্ব্বত, পুস্প লতাদির মধ্যে ঈথর আছেন মনে করা কুসংস্থার ও পৌতলিকতা। এ সকল ভী ক রান্ধ বলেন, "পৌরনিকতা ছাড় এবং পৌত-লিকতার মধ্যে সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, রহ্মদর্শন, দৈববানী প্রবণ, নৃত্য, নীত, উমন্ততা ধাহা কিছু আছে সমস্ত ছাড়।" কে এই কথা বলিতেছে ? ভয়।

শ্রেমক সাহসী ত্রান্ধেরা এই ভয়কে হুণা করেন। তাঁহারা ভাঁকতা পরিত্যাগ করিয়া পোঁতলিকদিগের মধ্যেও ঈপরের যে সকল ঐপর্য্য আছে কুডক্রছদ্য়ে এবং ভক্তির সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহসমত্রে দীন্ধিত, তাঁহারা নির্ভিদ্নে সকল স্থান হুইতে ঈপরের ভাব ও সত্য সকল সংগ্রহ করেন। তাঁহারা কোন ধর্মসম্প্রদায়কে ছুণা করেন না। তাঁহারা বলেন, "আমাদিগের ত্রন্ম সর্ক্র্যাপী, তিনি সকল দেশের এবং সকল জাতির ঈপর। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমুদ্র ধর্মাবলসীর পিতা, তিনি সর্ক্ পটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কৃষ্ণ, গ্রীষ্ট, হৈতত্ত প্রভৃতি সকলের অন্তর্যান্ধা। তিনি মহুষ্য, পশু, পদ্ধী, মহ্ম্য, কটি প্রভৃতি সমুদ্র জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি রক্ষের মধ্যে, তিনি লীবের মধ্যে, তিনি পুতুলের মধ্যে, তিনি সর্ক্বতে বিরাজ্যান।"

প্রেমিক ব্রাক্ষের মূথে এ সকল সাহসের বাক্য শুনিয়া ভীরু তুর্বলি ব্রাক্ষ "ভয়ানক পৌতলিকতা! ভয়ানক পৌত-লিকতা!" চীংকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিল। ভীয় ব্রাক্ষ স্থান্তির মুখ্যে প্রস্তাকে দেখিতে ভয় করে। অরবিধানী ভীত ব্রাক্ষ সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে মঞ্চলময় বিধাতার হস্ত দেখিতে পার না। তাহার মতে সংসারে 
ঈধরের বৈতুঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঞ্জে 
ঈধরের সম্পর্ক নাই, সংসার ঈধরবিহীন, সংসারে মাতৃষ 
আপনি আপনার ক্রা।

বাস্তবিক অল্লিখাসী ভীক ব্রাহ্ম নাস্তিকের স্থায় এক
নিরীখর জগতে বাদ করে। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন
খানে হরি নাই; জলে হরি নাই, খলে হরি নাই, অনলে
হরি নাই, অনিলে হরি নাই, চল্রে হরি নাই, স্থেয় হরি
নাই। তাহার অন অবিধাসী চল্লে সমস্ত স্প্টি হরিশ্ন্ত।
সে সর্কালাই পৌতলিকতার ভয়ে সশক্ষিত। যখনই সে
দেখিতে পায় যে কেহ কোন স্পত্ত বস্তুর নিকটে প্রণত
হইতেছে তখনই সে ভয়ে অবসম হয়। সে ভয় এবং তুংথের
সহিত বলে "কেন লোকে গদ্ধার বন্দনা করে হু কেন
তাহারা লানের পর স্থাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থাকে প্রণাম
করে হু কেন তাহারা রক্ষ পূজা করে হু প্রেষ্ঠ জীব মন্ত্র্য
হইয়া জভপুঞা হ কি কলক।"

এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিধাসী ব্রাহ্ম ভয়ে অবসন হইয়া পৌত্তলিকতার দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃদ্ধির নৌকারোহণ করিয়া এক কল্লিত ব্রহ্মবিহীন জগতে প্রবেশ করে। সে মনে করে সেধানে পৌত্তলিকতার কোন ভয় নাই। সেধানে একটী বৃক্ষ নাই, যাহাতে হরি আছেন, মেখানে একটা নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, মেখানে একটা জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন, সেখান-কার সম্পন্ন ফন্ত পদার্থ হরিবিহীন। হরিবিহীন দেশ, হরি-বিহীন নগর, সেখানে কার প্রার্থিন কগর, সেখানে কোন প্রকার পৌতলিকতার বিভীবিকা নাই। সেই রাজ্যে বস্তপূজা নাই, জীবপূজা নাই। অনায়ামে সেখানে নিরাকার ব্রহ্মপূজা করা যায়। অলবিশ্বাসী রাজ্য এই ভাবিয়া গৌতলিকতার ভরে নাস্থিকতা অথবা মিথ্যা কলনার পথ অবলম্বন করে। অলবিশ্বাসীর এরূপ অধোণত দেখিয়া আসরা হাত্ত সম্বরণ করিব। দ্বায় সম্বরণ করিব প্

থেখানে ভয়ে পলায়ন, সেখানে প্রেম নাই। ভীক অপ্রেমিক ব্রাহ্ম পৌতলিকতার ভয়ে স্বষ্টি হইতে অন্তাকে বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাহ্ম স্বষ্ট এত্যেক বস্তুর মধ্যে হরির বর্তুমানতা অনুভব এবং স্পীকার করেন। সাহসী ব্রাহ্ম বলেন, কেবল একটী অধ্য অথবা বটরজের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে হইবেন; কিন্তু লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ হুলের মধ্যে সর্ক্র্যক হরিকে দেখিতে হুলৈ, কেবল গস্থানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগদ্ধাতীকে দেখিলে হুইবেন। কিন্তু সমৃদ্য় নদীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হুইবে। এইরপে বীর ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বায়া পৌতলিকতার ভয় দ্রীভূত হুইল। কারণ পৌতলিকতার অর্থ কিংভ্রম মহান্ বিরাট ঈশ্বরক সন্ধীপ করিয়া কোন একটা

পরিমিত স্থানে বন্ধ করা, সর্ক্রব্যাপী ঈথরকে কেবল একটী পুতুল কিন্তা একটী বৃক্ষে প্রতিষ্ঠিত মনে করাই পৌত্রলিকতা। কিন্তু হরিমন্ন জন্মং ইহা স্বীকার করিলে আর পৌত্রলিকতার ভয় থাকে না।

যথার্থ ব্রক্ষজনী বলেন, সমস্ত জগং ঈ্থরের সভায় পরিপূর্ণ, এমন কোন স্থারস্থ নাই যাহার মধ্যে প্রায়ণ বর্তমান নহেন, যাহারা জগংকে ঈধরবিহীন মনে করে তাহারা নাপ্তিক। বাপ্তবিক ঈধরপূর্ণ জগংকে নিরীধর মনে করা প্রায়েধর্ম নহে। সমস্ত প্রস্থাও হইতে ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিয়া তাহাকে অন্ধনার শৃত্ত মধ্যে নিজেপ করা প্রকৃত ব্যহ্মধর্ম নহে। কিন্তু সন্ধীনকৈ বিস্তীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সভ্য সংগ্রহ করা, সকল বর্মসম্পাদায়ের মধ্যে এবং সর্পত্ত ঈধরের অধিচান স্থীকার করা যথার্থ ব্যহ্মধর্ম। কোন একজন সাধুর পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধুগণকে ভণ্ড অথবা প্রবন্ধক মনে করা ব্যহ্মধর্ম নহে; কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্র সাধুদিগকে গ্রহণ করা, সমুদ্র সাধু অবভারের মধ্যে ঈধরের বিচিত্র হালা ও রূপ গুণ দর্শন করা হথার্থ ব্যহ্মধর্ম।

পৌতলিকদিণের মতে কোন একটী বিশেষ রক্ষে, কোন একটী বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন একজন সাধু অব-ভারের মধ্যে ঈধর বন্ধ। প্রকৃত প্রাহ্ম দিব্য চল্ফে দেখিতে পান, শুদ্ধ মুক্ত প্রহ্ম কোন এক স্থানে বন্ধ নাংহন, তিনি স্ক্রিত স্ক্রিয়াপী। হে মুক্তিপ্রার্থী সাধকরণ, আগে ভোমরা ব্ৰহ্ণকৈ সন্ধীবিতাৰ বন্ধন হইতে মূক্ত কর, তবে তো তোমবা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। আগে দেবমুক্তি হউক, পবে জীবের মুক্তি। হে ভান্ত জীব, অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের ঈখর, বিরাট ব্রহ্ণকে কেন ভূমি একটী স্কুদ্র বট অথবা অখব গাছের মধ্যে বাধিয়া রাখিলে গু যদি মুক্তি চাও, এই মিথ্যা ভ্রম দূর কর। মিথ্যা মুক্তি দিতে পারে না, সভাই কেবল মুক্তি দান করিতে পারে। দিবাজ্ঞান ছারা সেহ্লকে মুক্ত করিয়া সমুদ্র বিবের মধ্যে ভাঁহাকে দুর্শন কর।

চকু খুলিয়া দেখ একময় এই জগং, সর্জ্য এক, তিনি কোন একটা রক্ষে কিছা কোন একটা স্থানে বন্ধ নহেন।
ক্ষা হইতে নববিধান অবতীর্ম ইইয়া পৌওলিকতার সকল
বন্ধন ছেদন করিয়া জগতের নিকট ঈর্পরকে বন্ধন মুক্ত
করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন, "বেদ,
পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সন্দয় ধর্মশাগ্রই সেই এক
অন্ধিতীয় এককে প্রকাশ করিতেছে।" হরি, এক, বিহোভা
প্রভৃতি সম্দয় নাম সেই এক ঈর্পরকেই দেখাইয়া দিতেছে।
নববিধানের প্রভাবে ঈর্পর বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান
উঠিজঃখরে বলিতেছেন, "ঈর্পর সকল দেশের এবং সকল
জাতির দেবতা: তিনি কোন একটা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে
কিছা কোন এক দেশে বন্ধ নহেন।" পৌতলিকদিগের মতে
হরি বন্ধ; নববিধানবাদী প্রাক্ষের মতে হরি মুক্ত। এক
মুক্ষে হরি, এক প্রস্থে হরি, এক ধর্মসম্প্রদায়ে হরি, ইহা

পৌত্রলিকতা। সর্বাত্র হরি, ইহা ন্ববিধান **অথবা প্রকৃত** ব্রাহ্মধর্ম।

হে ভ্রান্ত মতুষ্য, ভূমি কি মনে কর ভোমার ছকুমে সর্মব্যাশী ঈশ্বর সন্দর সাগর ছাডিরা কেবল গলাতে আদিয়া বাস করিবেন গ ভোষার উপদেশে কি অনন্ত ঈশ্বর ওাঁহার অন হব্যাপ্তি কাটিবেন ? ঈশ্বর কল্যত ভাঁহার সভাব পরি-বত্তন করিতে পারেন না। অতএব কেহই অর পৌতলি-কতার কলঙ্কে কলান্ধত হইও না। হে ভীয় ভারে ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, ভূমি কি মনে কর ভূমি পাছে পৌত্তলিক হও এই ভয়ে মদলময় বিধাতা ভাঁহার জগং সংসার ছাড়িয়া অস্কার মধ্যে গিয়া বাস করিবেন १ ভোমার ভয়ে কি মহ্য্যনমাজ নিরীধর হইবেণু ধিক্ ভোমার ভয়ে, ধিক তোমার মতে, ভূমি বিরাট ঈশ্বরকে কাটিরা থকা क्रिट छाउ ? সাवबान मर्खवाशी मर्ख्य हेरेद्रक कुछ, পরিমিত, বদ্ধ মনে করিও না, এবং তাঁহাকে তাঁহার স্টি হইতে সভর মনে করিও না। ভূমা মহান ঈশ্বর কেবল ঈশা, মুসা, জিটেততা প্রভৃতি মহাপুর যদিগের সঞ্জে বত্রমান থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, এবং অপর কোটি কোট মতুষ্যের সহিত ভাহার কোন সম্পর্ক ছিল না এরপ মনে করিও না।

সতাধর্ম, মুক্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, সাহসের ধর্ম, প্রত্যেক মত্বা জীবনে হরিলীলা প্রদর্শন করে। হরিময় এই জগং. ভোমার আমার তাঁহার সকলের জীবনে হরি বংমান রহিয়-ছেন। প্রাণসকল হরি বিনা কি কেছ হাঁচিতে পারে ও বিধাসচক্ষু খুলিয়া দেখি, খিনি আমার হরি তিনিই ভোমার হরি। ভোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হরি ভোমার ভিতরে। আহার করিতে যাই দেখি আরের মধ্যে হরি। জল পান করি, দেখি ভলের ঘটার ভিতরে হরি আপনার পবিত্র আধি হার ছারা জলকে উজ্জ্ল করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকে ভাকাই সেই দিকেই হরি। থে কোন বক্ত অথবা জীবের প্রতি দৃষ্টি নিজেপ করি ভাহাই মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে রক্ষ, লভা, পুলা, কল, গো, অর প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে, আমিও ভোমার বাড়ীতে আর, বক্ষ, পভা, পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলায়। কোথায় পৌতলিকতা ও

নববিধানের নিশান যে দিন উড়িয়াছে, সে দিন পৌতলিকতার ছয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ছিতরে
ছিলেন য়ে হরি, নববিধানের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষের
ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত। এক গছা অথবা এক ছউন
নদীতে ছিলেন য়ে ঈৼর, নববিধানের প্রভাবে আজ সেই
ঈহরকে সকল নদীতে এবং সমস্ত ছলে দেখিতেছি। কি
৫থের নববিধান। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা দেখি
তেছি ছলে হরি, ছলে হরি, চল্লে হরি, স্থেয় হরি, জনলে
অনিলে হরি, হরিময় এই ভ্রওল। ভক্তের চলুরূপ হই

দার উ ক্র হইয়াছে, দেই দুই দার দিয়া দুশ দিক হইতে ংরি আসিয়া ভক্তের জ্লয়গ্যন্ত প্রবেশ করিতেছেন। কি আণার্যা হরিলীলা। ভক্তের অন্তর বাহির এবং দশ দিক হইতে হরিজ্যোতি বাহির হইতেছে। কি ভ্যানক হবিব তেজ। ফাটল ত্রহাও ঘর, এবং বিরাট মূর্ত্তি জ্যোতি ইয় হরি বাহির হইলেন, পৌতলিকভার মতা হইল, পবিত্র নব-বিধান, সত্য ভ্ৰাজ্পৰ্ম মহীয়ান হইল।

## যোগী অক্তর এবং অপার।

রবিবার ৩রা আবদ, ১৮০০ শক ; ১৭ই জুলাই ১৮৮১।

মুনিঃ প্রমন্ত্র পদ্ধীরে। ত্রিলিগাড়ো ভরতারঃ। অন্ত পারোহ কোভা কিমিতোদ ইবার্বঃ ॥ হীমভাগ্ৰহ। ১১। ৮ ৫।

মনার্থা। যোগী প্রশান্ত সমূহের ভাষ ভির গভীর ভরবগাঞ্চ অক্ষয় ও মুপার এবং তিনি কিছতেই ক্ষর হয়েন না।

এই মাত্র আমর: জীমন্থাগবতের যে কথা প্রবণ করিলাম ইং:সতা: যোগীবাজি সভা সভাই সন্দের ভায় অকলয়, অপার ও তুরবগাহা। কিন্তু এ কথা যদি সভা হয়, ভাগা হইলে ঈশ্ব ও মৃত্যো প্রভেদ বহিল কোথায় ৷ যোগী কিরপে যোগেররের ভল্য হইবে ৭ উপাসক কিরপে উপাত্ত দেবতার গুণবিশিষ্ট হইবে ৭ পরিমিত মাতুষ কিরুপে অন্ত দেবতার স্বভাব লাভ করিবে । গোলি যোগসাধন বলে যতই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হউন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, ভাব ধর্ম সকলই কুছ ও পরিমিত। তাঁহার মনের স্কুলর ভাব অস্বিশিষ্ট। মানুষের কুদ্ধ প্রাণ, মন, হুদ্র, আজা সকলই সীমাবন্ধ, মানুষের কিছুই অসীম অথবা পূর্ণ নহে। তবে কেন শ্রীমন্তাগবতে উক্ত হইয়াছে, ধোলী ব্যক্তি অক্ষয় অপার ও ত্রবগাহ। অবশাই ইহার কোন গৃঢ় অথ আছে।

বাস্থবিক মানুষ যোগা হাইলে অক্স ও অপার হয়।

কীবাল্লা যথন যোগ প্রভাবে ক্রমে অন্যার ও অপার হয়।

হয়, তথন আর ভাহার অন্য জনে থাকে না, ভাহার সুস্ত।
রোগ থাকে না। তথন সে অন্যার সাসে একাল্লা হইলা
আপনাকে আপনি অন্য মনে করে, ভাহার আর সভরতা ও
কুদ বৃদ্ধি থাকে না। এই অসামতা জীবের নরে, ইচা
পরমাল্লার। জীব ধর্মন সম্প্রিপে আল্লারসাজন দিলা
পরমাল্লার মধ্যে প্রবিষ্ঠাইর, তথন সে অসীমতা বৃশিতে
পারে। যেমন কুল নদী যতক্রণ আপনাকে সুমানক
কানিভেছিল; কিন্ত যথন অক্ল মাগরে ঝাঁপ দিল, তথন
অনন্ত সাগরে মুখ ইইলা আর আপনাকে কুলু মনে করিতে
পারিল না; সেইরপ কুলু জীবাল্লা যতক্রণ ইবর ইইতে
বিভিন্ন থাকে, ততক্রণ আপনাক দ্বিতে পার:

কি ই যথনই সে অন ত ঈপরের মধ্যে ভূবিয়া যায় তথন আর আপনার স্থান্ত দেখিতে পায় না।

ফুদ্র নদীর জল অসীম সমূদ্রে নিক্লিপ্ত হইয়া আপনাকে অনত ও অকল মনে করে; সেইরপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভূমা মহান বিরাট ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ব্ৰহ্ময় জ্ঞান করে, আপনার সর্বাঙ্গে এবং দকল শস্তিতে সেই অনন্ত ব্রহাকে দেখিতে পায়। বা স্থবিক এফাজান দ্বারা মুনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, যে অবস্থায় সে আপনাকে অনন্ত এক্ষের অংশ অথবং সভান বলিং: বিশ্বাদ করে। হে মত্যা, যতকাণ তুমি ভোমার মধ্যে বল থাক, ততক্ষণ তোমার শক্তি, ভক্তি, জান, প্রেম, পুণ্য, শাস্তি সকলই অল এবং অন্তবিশিষ্ট; কিন্তু যখন তুমি সার্থ এবং মায়াবন্ধন ছিল করিয়া অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ ঈ্থরেতে নিমগ্র হও তথন অন্ত জীবন, অন্ত শক্তি, অন্ত জ্ঞান, অপার প্রেম এবং অসীম পুণ্য শাভিতে লীন হইয়া যাও।

অন্তের দঙ্গে যখন ক্ষাদ্রের যোগ হয় তথন আর ক্লাদের ক্ষুতাথাকে না। বস্ততঃ মনুষ্যসভান অনত ঈশুরের অংশ, এবং অনন্তকাল দেই অনন্তস্ত্রপে আরাম ও ত্বং শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্ম স্ট। যত দিন সে তাহার সেই অন্তুস্ত্রপ পিতাকে ভূলিয়া থাকে, তত্তিন সে কুদুনীচ জীবন ধারণ করে; কিন্তু ধথনই তাহার মন জাগ্রং হর এবং অনস্থ ঈশ্বর যে তাহার পিতাইহা তাহার দরেণ হয়, তথ্ন সে সহস্ত চিত্তে ও কাতর পরে বলে, "পিতা পো একবার হের গো আমায়, আর সহে না প্রাণে। তেমারি সন্তান হরে রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়," তথ্ন সে তাহার অত্য শুদ্দ নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ কবিয়া তাহার পিতার আসীম মধিমা ও অনস্ত ঐপর্যাসগরে ঝাঁপে দিতে ইন্ফা করে এবং মহাগোগবলে সেই অন্ত সাগরে আপনার নিজ্প আমিত্ব বিলুপ্ত করিতে বাসনা করে।

এই পিতাপ্রেছজ অতি নিগৃত এবং আনন্দ্রনা ।
ঈশ্বের পূর পৃথিবীতে জন্তংশ করিলেন, কিন্তুপ্রপ্রীতে প্রকাশিত ছইবার পূর্বে কি ঈশ্বর একাকী ছিলেন গু পূর জনিবার প্রে কি ঈশ্বর পিতৃত্বিহান ছিলেন গু অধাং পূর জনিবার প্রে কি ঈশ্বর পিতৃত্বিহান ছিলেন গু অধাং পূর কিনা যধন কেইই পিতা হইতে পারে না, তান ইয়া বাঁকার করিতে হইবে যে পূল জনিবার পূর্বে ঈশ্বর পিতঃ জিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর কথনই পূর্বিহীন ছিলেন না। প্রের নিতা পিতা, তিনি অন্তর্কাল পিতা। ঈশ্বরতে এমন কোন সংশাল নাই যাহার আদি অনু অন্তর। এই ভাবে বাহারে পাত্র কন্তর অজ্বর। কেন নাইহার পূল পৃথি-বীতে বাকাশিত হইবার পূর্বে অব্যক্ত ভাবে ইয়ার বন্ধের মধ্যে বাদ করিতেছিলেন। ঈশ্বের পূত্র পৃথিবীতে জন্তরহন করিলেন ইয়া সতা, কিন্তু তিনি কোঞা হইতে এবং কিরপে স্বেইইলেন গু অক্যাং শুক্ত হৈছে কি ঈশ্বের পূত্র জন্ত্র জন্ত্র হঠাং কি স্থান জন্তিল ও অথবা ঈশ্বর কি হতিকা, প্রস্তুর, অথবা অন্ত কোন ভৌতিক পদার্থ লইয়া ভাঁচার সন্থান পঠন করিলেন গ ন। শুভা হইতে সভান জ্বে নাই এবং কোন স্থ জড় কিছা চেতন বন্ধৰ সুমষ্টি ছাৱা ঈশ্ব তাঁচাৰ সন্তানকে গঠন করেন নাই। ভাছার সন্তানের ভার উপ-করণ ভাঁহার প্রাণের মধ্যে লক্ষায়িত ছিল।

অপ্রকাশ সহান সপ্রকাশ ত্রানের মধ্যে বাস করিছে-ছিল, অবাজ পুত্র অনাদি অনম্ব পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিছেছিল: ফুডরাং পিতা হইতে পিতার মুক্তি লইয়া শক্তি জান, প্রেম, প্রা, আনন্দ, পিতার এই পাঁচটী সরপ লইয়া পুরুজয়ৣয়য় করিল ৷ পিতার বক্ষে পুরু অবরাজ ভাবে ছিল। পিতা ডাকিলেন, "সভান আর," সভান আসিল। পিতাৰ ই হাতে অপ্ৰকাশিত সহান প্ৰকাশিত হইল। গাছিল স্বান যোগে আভাত্তিক নাডীলার: জননার শোণিত গুল করিয়া ভারনধারণ করে, অবাক্ত সভানও সেইবপ ঈথরের মধ্যে লক্ষ্যিত থ'কিয়া ঈশ্বের জীবনে জীবিত ছিল: কিল ধুখন সভাৰ পথিবীতে প্ৰকাশিত হইল ভুখন কি সে পিত হটাত ব্তর হইয়া কাধীন হইল ৭ পটিকাষয় খেমন অটকাণ্ডনিম্পতার শক্তি ও সাহাল ভির আপেনা আপনি চলিতে পারে, ঈথর সভানও কি সেইরপ ঈশ্রের শক্তি এ সাহায়া ভিন পৃথিবীতে সভগভাবে আপনা অংপনি কার্য্য কবিছে পারে ৭ ঈথর এবং উচ্চার মহানের সঙ্গে কি ষ্টিকাযন্ত্রনিস্থাতা ও ষ্টিকারন্তের তার সম্পর্ক ? না । ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সহালের এরপ সম্পর্ক নহে।

ঈশর তাঁহার সন্তানের জীবনের জীবন এবং তিনি তাঁহার সন্তানের সকল শক্তির মূল শক্তি। তাঁহার সন্তান তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটী চিন্তা করিতে পারে না, একটী কার্য্য করিতে পারে না। পিতাকে দূরে রাথ পুত্রের আর অন্তিত্ব থাকিবে না। পৃথিবীর পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশর ও তাঁহার সন্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগ্ এবং অথও প্রাণযোগে সংযুক। ধেমন স্থ্যাও স্থ্যরিশি; সেইরপ ঈশর ও তাঁহার সন্তান। ধেমন স্থ্যাও হইলে আর প্রের কিরণ থাকে না, সেইরপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের আবির্তাব থাকে না।

পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে এক পদ
চলেন ? পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে একটী
সাক্তিয়া পোষণ করেন, কিয়া একটী সংকার্য্য করেন ?
যাহারা জ্যোতির তথু শিথিরাছেন, তাঁহারা জ্ঞানেন জ্যোতির
মূল বদ্ধ করিলে বাহিরে সমস্ত জ্যোতি নির্কাণ হইরা যায়;
স্থা অপ্তমিত হইলে অমনি পৃথিবী অক্কলারে আছেন হয়।
তেমনি পিতা তাঁহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে প্তের আর
কোন ক্ষমতা থাকে না। যতক্ষণ আকাশে স্থ্য উদিত
থাকে, ততক্ষণ কোটি কোটি ক্রোণ আলোকে উক্জ্লিত;

কিন্তু যখনই সূর্য্যের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়, তথন আর বিল্-মাত আলোক থাকে না। সেইত্রপ যতক্ষণ পিতা পতের মধ্যে বর্ত্নান, ভতক্ষণ প্রের মহালোরর এবং উৎসাহ: কিল্প পিতাহইতে প্রকে বিভিন্ন কর, পর্নিতাক অপদার্থ এবং মৃতপ্রায়। বাঙ্বিক প্র বিনা পিতা থাকিতে পারেন না এবং পিডা বিনা পত্র থাকিতে পারে না। ঈশ্বর এক, পিতর এক, প্ররুও এক।

**ঈশ**রের এক আদর্শ পূত্র চইতে বহু পূত্র জন্মগ্রংশ কবিতেছে। বক্ত মাংসের পত্র স্কীংপ্রের পত্র মহে। ঈশ্বরের প্রত কোন বিশেষ ভাতির উপরে নির্ভর করে না। ভাঁচার এক পার, ভাঁচার এক আদর্শপার। ভাহার গাছে হিল পার नाहे, तोक एक नाहे, हेश्डाफ किया शैक्षान शब नाहे. মসলমান প্রুনাই। ভারার প্রে আহোমরপ এবং ভাঁহার অন্তরপা ঈরর নিজে বেমন হিলু, গ্রীষ্টান মুসলমান কিছুই নহেন, সকল প্রকার বাহিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জিত, তাঁহার আজিক স্থানও সেইরূপ স্থল প্রকার বাহিক লক্ষণ ও উপাধিবিবজিত। তাহার পুত্রের ছাতিভেদ, বর্ণভেদ, কিলাধব্যভদ নটে।

তুর্যাহইতে যেমন সহল্র সহল্র রশ্মি নির্গত হইয়। সহল্র দিক আলোকিত করে: কিন্ত সন্দর রশ্বিষ্ট এক পদার্থ-সেইরপ ঈশবের এক পুত্রভাব হইতে কোটি কোটি পুত্র ভাষা ধারণ করিয়া জগতের অনুদান ও পাপ হুংখের অন্ধকার দর করিতেছে। বেমন প্রকাণ্ড জনস্ত অধি হইতে চারি ।
বিকে পুদ কুল কুলিছ সকল ধাবিত হয়, চেইরূপ এক প্রনায় উপর হইতে কুজ কুদ অধিকুলিছের কিছা হয়।
রাধার রায় ভাগার ছোট ছোট সভানের। জগতের হিত্যাদন করিতেছে। সকলেই ভাগার এক পুতভাব প্রকাশ্র

ষেমন প্রনার কিবল পূর্বা হইতে নির্গত হইয়া সমস্থ মৌরছগংকে আলোকিত করে: কিন্তু কিরণ কোট কোট গোজন দরে পিয়াও বলিতে পারে না যে "এখন আমি সূর্যা ংইতে বৰু দরে আসিয়াছি, এখন সূৰ্য্য না থাকিলেও আমি " আমার কার্য্য করিতে পারি।" সেইরূপ ঈশ্বরের সত্যুন পৰ্য হুইতে পুথিবীতে অবভৱণ কৱিৱাও ঈশৱবিহীন হুইয় মুহুর্ভের জন্তত কিছুই করিতে পারে না। সভানের চিডা, ভার ইক্ছা, সকলই ভাহার পিতা ঈহর হইতে প্রাপ্ত এবং ঈপরেরই। যেমন ভর্ষোর কিবল ভর্ষা হইতে প্রভন্ত নতে, সেইরূপ ঈখরের সন্থান অথবা সেই সন্থানের শক্তি, জ্ঞান, থেম পুণা ও শান্তি ঈধর হইতে হতত নহে। স্তানের সমন্ত সংপত্তি, ঐ বর্ষ্য, ভাহার পিতার সংপত্তি ঐবর্ষ্য। সন্তা-নের নিজের কিছুই নাই। ধেমন প্র্যা বলিতে পারে না আমার কিরণ আমার নতে, তেমনি ঈশুর বলিতে পারেন না আমার সন্তান আমার নহে। সূর্ব্য হেবন কিবল বিনা থাকিতে পারে না তেমনি পিতা পুত্র ছাড়া থাকিতে পারেন না